| *************************************** |                          |                  |          |                    |                             |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------|----------|--------------------|-----------------------------|
| পত্ৰাস্ক                                | <b>প্রদানের</b><br>তারিথ | গ্রহণের<br>তারিথ | পত্ৰাঙ্ক | প্রদারে জ<br>তারিখ | এ <del>ংজ.</del> -<br>তারিং |
| 761                                     | 259/10                   | ell z            | 154-3    |                    | -                           |
| 365                                     | 32/481                   |                  |          |                    |                             |
| 761                                     | 1)6/88                   |                  |          |                    |                             |
| 1264                                    | 27/10                    |                  |          |                    |                             |
| हिति                                    | 214                      |                  |          |                    |                             |
| 290                                     | to lugg                  |                  |          |                    |                             |
| 152                                     | 102/93                   |                  |          |                    |                             |
| • -                                     | 999                      |                  |          |                    |                             |
| 1050                                    | 29/3/9                   | 7                |          |                    |                             |
| oby                                     | 25/4/                    |                  |          |                    |                             |
|                                         | 10/0/11                  |                  |          |                    |                             |
| l                                       |                          | ł                | I        | 1                  |                             |

14

স্থীর কুমার দেব অমিয় রায়

বিশ্বনাথ মুখার্জি

অবিনাশ ভটাচাৰ্য্য

অমলেন্দু ভট্টাচাৰ্য্য

মিষ্টার ভাগার

50

२२७

><

¢۰

10

110

Ħ•

,, ডাঃ অরুণ বাগ্চি ,, শাস্তি এণ্ড কোং

#### For Comfort & Economy Use

ভনিতাগোগাল চ্যাটাজি ২**১** 

A. C. D. C.

বিজয় মুগাজি

উমাকান্ত দ্ব

মতল। ঘোষ

ক্তবোৰ রায়

ব'ন্দ্যাত্রন

⊍মণিলাল মিতা

সুশার মিত্র

অন্ত মারা

সাধনা মালা-

SEECO C

Ceiling & Table

### FANS

(Govt. tested)

## HIGH EFFICIENCY AND LOW CURRENT CONSUMPTION Two years guarantee.

Selling Agents :-

## K. K. GHOSH & CO.

34, Ramdhan Mitter Inane, Calcutta-4

UMBLERS, JARS, CHIMNEYS

| ত যামিনী বাানাৰ্জী     | 5    | ১১এ         | কার্হিলাল সরকার ১       |            |
|------------------------|------|-------------|-------------------------|------------|
| ,, শক্তি ব্যানাৰ্জী    | 2    |             | দীপেক্র বাহাত্র সিং     | •,         |
| ,, খামা ব্যানাজী       | a ,  | ১১সি        | শান্তিলাল চ্যাটার্কি    | 33         |
| , অধীর চক্রবর্ত্তী     | 2    | ১১ডি        | রাখাল চক্র ভট্টাচার্য্য | 4          |
| 8 न निभी भीन           | >~   | ११इ         | ফকির চক্রবর্ত্তী        |            |
| ৫ ক্যালকাটা মডার্ণ     |      | ১১এয        | ৰলিত মজুমদার            | ,,         |
| नगवदवर्षेत्री          | •    | <b>ેર</b>   | কৃষ্ণকুমার নাগ          | ><         |
| ,, - ভ্পেন শোম         | >    | <b>ેર</b>   | ছবি খোষ                 | 34         |
| ৬ হার্ষিকেশ দত্ত       | 91   | 20          | অনিল মল্লিক             | ,          |
| "বজনী ছোষ              | >-   | 20          | প্রভাত দেনগুপ্ত         | <b>3</b> . |
| ৭ ভূপেন্দ রুঞ্চ ভ্র    | 2    | \$ 8        | হরিহর ব্যানাজি          | >          |
| , অতুল কৃষ্ণ ভন্দ -    | šį   | <b>1</b> 89 | দীপনার।রণ মুখ জি        | 3          |
| ,, প্রদ্যোৎ কৃষ্ণ-ভত্র | >~ . | 24          | শিশির দাদ               | #•}        |
| ৮ निनौश कुमात शाव      | ٤,   | 30          | স্থাকৃষ্ণ দান           | 11-1       |
| ৯এ বাহাত্ব             | .10  | 24          | ডাঃ অবিনাশ দ্বে         | 3          |
| ১০ রঘুনাথ দত্ত         | ٧,   | 24          | বাদৰ ব্যানাজি 🥕         |            |
|                        |      |             |                         | 000        |



## পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ

[কাশ্মীর, ভূষমরনাথ ও তিববত ভ্রমণ ]



শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি

কলিকাতা

[ সর্ববসত্ত সংরক্ষিত ]

কলিকাত:

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি হইতে ব্রহ্মচারী শান্ত চৈত্ত্য কর্ত্তক প্রকাশিত

Copy righted by
Swami Abhedananda, President
The Ramakrishna Vedanta Society
CALCUTTA.

Au 22/12005

Printed Im

S. DASS B. A.

Singha Printing Works,

34-1B, Badur Bayan Street,

CALCUTTA

# Date of Prestings

| শূচা-শত                                     |       | • ",        |
|---------------------------------------------|-------|-------------|
| বিষয়                                       |       | পৃষ্ঠা      |
| শ্রীনগরের পথে                               |       | 5           |
| ভূন্দর্গ—কাশ্মীর—শ্রীনগর                    |       | ২্ৰ         |
| ৺্যমর্নাণ দশ্ন                              |       | a <b>a</b>  |
| ভ অমরনাথ দশনাক্তে                           |       | Set.        |
| পরিশিষ্ট—( কাশ্মীর )                        | • •   | ৯৬          |
| ৺ক্ষীর ভবানীর পথে                           | • : • | 200         |
| ৺ক্ষীর ভবানী দ≖ন                            | • • • | <b>&gt;</b> |
| হিম লয় অতিক্রম                             |       | 286         |
| মেচোহী হইতে সিম্সে খৰ্ববু                   | * * * | 244         |
| লামাউরু গুক্ত                               | • • • | 280         |
| রাজধানী লে                                  | • • • | 285         |
| হিমিস্ ওম্ফা                                |       | ₹. ने छ     |
| পরিশিষ্ট                                    |       |             |
| (ক) পশ্চিম ভিব্বত বা লাদাকে বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম    |       | 959         |
| (খ) কোরিয়া <b>দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম</b> প্রচার |       | ৩২ ১        |
| (গ) জাপানে নৌদ্ধ ধর্ম্ম                     |       | ৩২২         |
| (ঘ) তিব্বতে বৌদ্ধ ধৰ্ম                      |       | ৩২৫         |
| (৪) তিবৰতের আদিম নিবাসী                     | •     | ৩২৬         |
| (চ) ভিববতে 'বন' ধর্ম্ম                      | ***   | ৩২৭         |

| 15) x14=                         |       |              |
|----------------------------------|-------|--------------|
| (ছ) শান্তরক্ষিত                  | •••   | <b>ಿ</b> ಲ್ಲ |
| (জ) পদ্মসম্ভব 🧸                  |       | ••@          |
| (ঝ) বৌদ্ধ নিৰ্য্যাতন             |       |              |
| (ঞ) অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান       | •••   | <b>.00</b> 9 |
|                                  | • • • | ৩৩৮          |
| (ট) তিববতে রোগ ও চিকিৎসা         | •••   | ৩৫২          |
| (ঠ) তিব্বতী ক্রীড়া              |       | <b>00</b> 0  |
| (ড) লামাদিগের অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া |       |              |
|                                  | •••   | 000          |
| (ঢ) মহাপুরুষ যাশুর জীবনী         | •••   | ৩৬১          |
| ( হিমিস মঠের পাঁথিতে বর্নিক )    |       |              |

## মুখ বন্ধ

গত ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ১৪ই জুলাই পূজ্যপাদ স্বামী অভেদাননদজী নেলুড়মঠ হইতে কাশ্মীর ও তিববত ভ্রমণের জন্ম বহির্গত হন। মঠের কর্তৃপক্ষণণ তাঁহার সেবকরপে স্বামী মনীষানন্দ ও ত্রন্ধানী ভৈরব চৈতন্মকে নিযুক্ত করেন। ৬ কাশীধাম পর্যান্ত সেবকদ্বয় স্বামিজীর সহিত গমন করেন কিন্তু মনীষানন্দজী ও ভৈরব চৈতন্ম একত্রে সেবাকার্য্য করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় স্বামিজী ভৈরব চৈতন্মকে সীয় সেবকরপে লইয়া যান। স্থদীর্ঘ ছয় মাস কাশ্মীর ও তিববতের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়া স্বামিজী স্কন্থ শরীরে ১১ই ডিসেম্বর তারিখে বেলুড়মঠে প্রত্যাগমন করেন। ভ্রমণ কালীন স্বামিজী ও ভৈরব চৈতন্ম পৃথক ভাবে নিজ নিজ্ঞা রোজনামচায় ( Diary ) তাঁহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তের উল্লেখ যোগ্যা ঘটনাগুলি লিখিয়া রাখিতেন।

মঠে প্রত্যাগমন করিয়া স্বামিজীর রোজনামচা, Tourists' Guide to Kashmir, রাজতরঙ্গিনী, প্রভৃতির সাহায়ে ভৈরব চৈতন্ত একটা স্থান্য ভ্রমণ কৃত্তান্ত রচনা করেন। সেই সময়ে স্বামিজী শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় ভৈরব চৈতন্তজীর লিখিত বৃত্তান্তটী পাঠ করিবার স্থ্যোগ পান নাই।

তৎপর ১৯২৭ খৃক্টান্দের মে মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত, সমিতির মুখপত্র 'বিশ্ববাণী' প্রকাশিত হইলে উক্ত ভ্রমণ হতান্দ্রটী সর্ববপ্রথমে, ধারাবাহিক ভাবে ইহাতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাতে প্রকাশিত হইবার সময় স্বামিজা ভ্রমণ বৃত্তান্তের কয়েকটীস্থান পাঠ করিয়া ইহার মধ্যে বহু ভ্রম রহিয়া গিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করেন। কিন্তু সে সময়েও সম্পাদকরূপে পত্রিকার নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তিনি এই ভ্রম-প্রমাদাদির কোন মীমাংসাই করিতে পারেন নাই।

ভ্রমণ বৃত্তান্তটা বিশ্ববাণীতে প্রকাশিত হইবার সময় লেখকের
নিকট হইতে ইহার সম্পূর্ণ সত্ত দেড়শত টাকার ক্রয় করা হয়।
এবং ইহার একবৎসর পরে ভ্রমণ বৃত্তান্তটা পুস্তকাকারে প্রকাশ
করিবার সময় স্থামূজা স্বীয় রোজনামচা ও অন্যান্ত মণীধিগণের
লিখিত পুস্তকাদির সাহায্যে ইহার আল্পন্ত সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন
করিয়া দেন। পুস্তকথানিকে সর্ববাস্ত্মন্দর করিবার মানসে স্থামিজা
তিববত, চান, জ্ঞাপান ও কোরিয়া দেশে বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারের ইতিহাস,
লামাদিগের আচার ব্যবহার, চিকিৎসাপ্রণালা, ক্রীড়া প্রভৃতি কতকগুলি সারগর্ভ বিধয় সংগ্রহ করিয়া পরিশিক্টরূপে পুস্তকের শেষে
সংযোজন করিয়া দিয়াছেন।

পুত্তকথানিকে কাশ্মীর ও তিববত ভ্রমণ কারিগণের উপযোগী করিবার জন্ম আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। ভ্রমণকারিগণ ইহা হইতে কথঞ্চিৎ সাহায্য পাইলেও আমাদের শ্রম সার্থক ইইরাছে বোধ করিব।

পরিশেষে একটা বিষয়ের আলোচনা এইস্থানে করিলে বোধ হর অপ্রাদক্ষিক হইকেনা। উপনিষদ ও বৌদ্ধার্থ্য পরিব্রাজক শবদ কাহাদের উপর প্রযুক্তা হইত—এবং তাহাদের আচার ব্যবহার, বেশ, ভূবা কেমন ছিল এবং বৌদ্ধার্থ্য পরিব্রাজক ও ভিক্ত দিয়ের মধ্যে কি প্রভেদ ছিল সংক্ষেপে সেই সম্বন্ধে তুই একটা কথা বলিব।

বৈদিক যুগ হইতে ঋষিগণ হিন্দুদিগের জন্ম ব্রেক্সচর্যা, গাঁহৰা বানপ্রস্থ ও পরিব্রজ্যা-এই চারিটী আশ্রমের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা—"ব্ৰহ্মচৰ্য্যং সমাপা গৃহী ভবেদ গৃহীভূত্বা বণী ভবেদণীভূত্বা প্রব্রেজং।" এতন্মধ্যে পরিব্রান্তকের আশ্রম সর্ববেশ্ব। কিন্তু যাহাদের ব্রহ্মার্হ্যাশ্রমে থাকিতে থাকিতে বৈরাগ্য (অর্থাৎ পুক্রু বিত্তাদি কামনাযুক্ত সংসারে বিরক্তি ) হইয়াছে ; অথবা যে কোন অবস্থায় বৈরাগা হয় তাহাদের জন্ম ভিন্ন প্রকার বাকস্থা আছে: যথা—"ব্ৰহ্মচৰ্যাদেব প্ৰব্ৰকেদ গৃহান্বা বনাদ্বা।" "যদহরেব বিরজেৎ তদহরের প্রব্রজেৎ।"—অথর্ববেদীয় জবালোপনিষৎ। বে দিন বৈরাগ্য হই/ব সেই দিনই পরিব্রাজক হইতে পারিবে। পরিব ব্রাজকগণ সর্বব্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। তাহারা শিখা, যুক্তাপবীত পরিত্যাগ করিয়া মস্তক মুগুন করিতেন এবং কৌপীন, কাষায়বস্ত্র পরিধান কবিয়া ভিক্ষান্ধভোজী হইয়া অথবা মাধুকরীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া মোক্ষলাভের জন্ম এবং সাধারণ লোকের উপকার করিবার উদ্দেশ্যে নানা দেশ পর্যাটন করিতেন। এই পরিব্রাজক সম্মাসীরাই পুরাকাল হইতে হিন্দু ধর্ম্মের প্রচারক ( Missionary ) ছিলেন। তাঁহারা তপস্থা, সত্যনিষ্ঠা, আত্মসংযম, শম, দম, তিতিকা ও অপরিগ্রাহ অভ্যাস করিতেন। একস্থানে অধিক দিন থাকিতেন নাৰ বৃক্ষতল, দেবমন্দির, পর্ববৃত্ত গুছা অথবা নির্ক্তন স্থানে বাস করিতেন ৷ তাঁহারা নিন্দা, স্তুতি, মান, অপমানকে তুলা জ্ঞান করিয়া এবং কাম, ক্লোধ কোন করিয়া তীর্থ স্থান সকল দর্শন

কৰিবাৰ জন্ম ভ্ৰমণ করিতেন (মনুসংহিতা ৬ অধ্যায়)। বর্ণা কালে একু ছানৈ অবস্থিতি করিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন। রাজারা এই সকল পরিব্রাজক সর্য্যাদিগিকে যথেন্ট সম্মান করিতেন। তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া জীব্যাকু পুক্ষের উচ্চ আদর্শ হিন্দু সমাজে স্থাপন করিয়া এবং সকল প্রাণীকে অভ্য দান করিয়া বিচরণ করিতেন। যাজ্ঞবন্ধা, শুক্দেব, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি এইরপা পরিব্রাচক ছিলেন।

নোক্র্ণেও ভ্রমণকারী ধার্মিক সন্ন্যাসীগণকেই পরিব্রাজক বলা হইত। পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে তুই শ্রেণীর পরিব্রাজকর উল্লেখ আছে—(১) ব্রাক্ষণ ও (২) অন্যতিথিয়ে পরিব্রাজক। ব্রাক্ষণ জাতি হইতে উদ্ভূত পর্যাটক সন্ন্যাসী 'ব্রাক্ষণ পরিব্রাজক' ও ক্ষার্মর বর্ণ হইতে উদ্ভূত সন্ধ্যাসী 'অন্যতিথির পরিব্রাজক' আখ্যা পাইতেন। পরিব্রাজকগণ অহিংসা, সত্তা, সরলতা, ঈশরে বিশাস, গাস্ত্রাধ্যয়ন, গ্রান্ধা, ভক্তি, ক্ষমা, আত্মাশংযম, তিতিক্ষা, সংসারে সনাসক্তি ও অধ্যাত্মজ্ঞান অভ্যাস করিতেন।

পরিব্রাজক ও ভিক্সুর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। বিনর পিটক বর্নিত শীলামুষ্ঠান ভিক্স্দিগের অবশ্যকরণীয়; কিন্তু পরিব্রাজক-দিগের তাহা নহে। পরিব্রাজকদিগের পক্ষে সম্যাসীদিগের ভাষা নিমন্ত্রণ গ্রহণ, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি নিষিক। গ্রাহার এক মৃষ্টি অন্ন ও ক্ষান্ত্রলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন এবং মন্তক্ষ মৃশুন ও ক্ষোর কার্যা, ভাঁহাদের অবশ্যকরণীয় ছিল না। পরিক্রাজকগণ্ডের প্রিক্সিক্ সম্বন্ধে

কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না; তাঁহাদের নানারূপ পরিচ্ছেদ্র ধারণের বাবস্থা ছিল। অপর পক্ষে ভিক্ষুগণকে সন্ধাস ও স্থাব্দেছাই জাবন যাপনের মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে হইত। ভিক্ষুগণের পরিচ্ছদ পরিব্রোজকদিগের পরিচ্ছদ হইতে পৃথক। তাঁহাদিগের কৌশীন্ত্র বহির্কাস ও চাদর—এই তিন প্রকার পরিচ্ছদ বাবহারের নিয়ম ছিল।

কিন্তু কালের করাল গতিতে ভারতের বিভিন্ন শমাঙ্গ 📽 বিভিন্ন আশ্রম নানা দোষে চৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। ভাসবাৰ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শুভাগমনের পূর্বন পর্যান্ত সন্ধ্যাসী বা পরির ব্রাজকের কথা স্মর্ণ করিতে ৰসিলে আমাদের মনে ভস্মসাস্থ জটাজুটধারী গঞ্জিকা সেবির মর্দ্তির আবির্ভাব হইত। এবং **এইরূপ** হইবার যথেট্ট কারণও ছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার **লীলা**-সহচরগণের আনীত ধর্ম্মের নৃতন আলোকে সন্ন্যাসী ও গৃহস্থাশ্রমী-গণের জড়ভাব দুরীভূত হইয়াছে—সন্নাসী তাঁহার পূর্বব গৌরবাসন পুনঃপ্রাপ্তির জন্ম বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, এবং অপর পক্ষে স্বীয় আশ্রমোচিত ধর্ম্মে পুনঃ নিষ্ঠাবান গৃহস্থাশ্রমীও 'হানয় হুয়ার' উন্মুক্ত করিয়া সন্নাসীর প্রাপ্য সেবা ও যত্ন দিবার জগ্য উন্মুখ হইয়া আছেন। ভারতের প্রকৃত উন্নতি সন্নাসী ও গৃহস্থাশ্রমীর আদান প্রদানের মধ্য দিয়াই পূর্বকালে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে ইহা আমরা নিঃসক্ষোচে বলিতে পারি।

এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনার স্থান ইহা নহে বলিয়া আমরা এইস্থানেই সমাপ্ত করিলাম। নিবেদনমিতি।

শীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি ১লা ভাল ১৩৩৬ বিনীত—



পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ



## পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ (কাশ্মীর ও তিৱত)

#### শ্রীনগরের পথে

পৃজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ স্থামেরিকা
যাইবার পূর্বের স্থার্দির দাদশ বংসর কাল মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন
করিয়া ভারতের প্রধান প্রধান সকল তীর্থে সাধন ভজন ক্রিক্সা
বেড়াইয়াছিলেন: কিন্তু কাশ্মীরে ৺অমরনাথ তীর্থ দশন ক্রিক্সা
বার স্থবিধা ভাঁহার কথনও হইয়া উঠে নাই, ভাই ভাঁহায় ট্রি
স্থান দর্শনের ইচ্ছা—আমেরিকায় অবস্থানকালেই বলবতী
হইয়াছিল। স্থানীর্ঘ পাঁচিশ বংসর পরে আমেরিকা হইছে
ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভাঁহার সে ইচ্ছা অধিকতর বলবতী
হয় ও গ্রীমের তুই মাস শিলং পাহাড়ে অভিবাহিত করিবার
পর বেলুড় মঠে ফিরিয়া ভিনি ১৪ই জুলাই সন্ধ্যায় পাঞ্জাব
মেলে কাশ্মীর যাত্রা করিলেন।

#### স্থামী অভেদানন্দ

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় স্বামিজী ৺কাশীধামে জ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে পৃদ্ধাপাদ জ্রীমং স্বামী তুরিয়ানন্দ মহারাজ পৃষ্ঠব্রণ রোগে শয্যাগত। সেই আমেরিকায় একত্রে বেদাস্ত প্রচার, আর এই আজ স্থুদীর্ঘ পঁচিশ ক্ষের পরে উভয়ের দিতীয়বার সাক্ষাং! সকলের মন এক অব্যক্ত আনন্দে পূর্ণ হইল; কিন্তু হায়! কে জানিত তখন যে, এই মিলনের আনন্দ ২৷৩ দিন পরে চির বিচ্ছেদের শোকের জালে মুছিয়া যাইবে!

সেই দিবস আশ্রমে বিশ্রাম করিয়া স্থামিজী পর দিন
সারনাথ (Dear Park) দেখিয়া আসিলেন। এই স্থান
কাশী হইতে ৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ভগবান্ শাক্যসিংহ,
কুম্ব লাভ করিয়া, জগতে নির্বাণের উপায়, এই স্থান হইতে
কর্ম প্রথম প্রচার করেন। লর্ড কার্জন ১৯০৪ খুষ্টান্দে প্রাচীন
ধ্বংসাবশেষগুলিকে রক্ষা করিবার নিয়ম করিয়া দিয়া ভারতের
যে কতথানি উপকার করিয়া গিয়াছেন তাহা এইস্থানের যাত্ব্যর
ও ধননাদি-কার্য্য (Excavation) দেখিলেই স্কুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

আধুনিক ৺কাশীধামের প্রধান জন্তব্য স্থান—হিন্দু বিশ্ব-বিজ্ঞালয়, ইহা দেখিলে ভারতবাসীমাত্রেরই বুকে আশার সঞ্চার হয়; কি বিরাট ব্যাপার এই স্থানে চলিতেছে। শাহার মানসং পটে এই বিরাট কর্মের চিন্তা প্রথম উদিত হয় সেই শ্রীমতী বেসাম্ভের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বর্তমান ভারত Education line এ যে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ই তার জাজলামান দৃষ্টান্ত। Engineering College এর Principal Mr. King সাহেব অতি মিত্ত লোক। ভারতীয় ছাত্রগণের উপর তাঁহার বিশেষ স্নেহ, এবং তাহাদের উন্নতির জন্ম প্রাণপণে খাটিতেছেন। আমরা তথায় উপস্থিত হইলে তিনি স্বামিজীকে অভার্থনা করিলেন এবং সম্ভ দর্শনীয় স্থানগুলি সঙ্গে করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। পণ্ডিভ মদনমোহন মালবা স্বামিজীকে বলিলেন, "আপনি পঁচিশ বংসা আমেরিকায় রহিলেন, পাঁচিশ দিন অস্ততঃ কাশীতে থাকুন আমরাও আপনার বেদান্তের কথা শুনি।" কিছ এইবারে থাকিলে ৺অমরনাথ দর্শনের বিলম্ব হইয়া যাইবে বলিয়া স্বামিকী শীঘ্ৰ কাশ্মীৱে ঘাইবাৰ প্ৰয়োজন ভাঁহাকে জানাইলেন এবং বারাস্তরে আসিয়া থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

সেবাজ্ঞান ফিরিবার পথে ৺হুর্গাবাড়ীর নিকট একথানি "বাগিচা" দেখাইয়া স্বামিজী বলিলেন, "ত্রিশ বংসর আগৈ সারদানন্দ, সচ্চিদানন্দ যোগানন্দ ও আমি এই স্থানে থাকিয়া সাধন ভজন করিতাম ও মাধ্করী করিয়া থাইতাম " নেই স্ক্রম কে জানিত বে, পাশ্চাত্যদেশবাসী সহস্র স্ক্রম ক্রমে

#### শ্ৰী অভেদানন্দ

পিশাস্থর কর্নে বেদান্তের মহামন্ত্র শুনাইবার জন্ম যুগাবতার ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে এই প্রকারে তৈয়ারী করিয়া স্লাইতেছিলেন।

৺কাশীধামে তিন দিন থাকিয়া স্থামিজী মোগলসরাই ষ্টেশনে

Lip Punjab Mail ধরিয়া লাহোর যাত্রা করিলেন। রাত্রি
প্রোয় ২। ০ টার সময় হঠাৎ নিজাভঙ্গ হইল; দেখি গাড়ী আলিগড়েও থামিয়াছে। ৫।৬ জন হধওয়ালা "গরম হধ" লইবার
জন্ম সকলকে অনুরোধ করিতেছে; সেই অনুরোধের গোললালে আমাদের নিজাভঙ্গ হইয়াছে। স্থামিজীর দিকে তাকাইয়
দেখি গোলমালে তিনিও জাগিয়াছেন। আলিগড়ে মাখনের
কারখানা এত বেশী যে, খাঁটি হুধ মেলা ভার—সব হুধই মাখন
তোকাঃ আমাদের কামরার কেহই সে হুধ লইল না। ভোর
বিটার আমরা আস্থালা Cantonmentএ আসিয়া পৌছিলাম।

এই স্থানে E. I. Ry. ছাড়িয়া N. W. Ry.এর গাড়ী ধরিয়া লাহোর যাইতে হয়। গাড়ী প্রস্তুতই ছিল। আমরা মাল পত্র তাহাতে তুলিয়া দিলাম। কিছু খাছা ত্রব্যের সন্ধানে সেখানে চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া আসিলাম, কিছুই মিলিল না। Platformএ হুই ব্যক্তি কি বেচিতেছিল। তাহাদের একজন "হিন্দু আণ্ডা" ও অপরে "মুসলমান আণ্ডা" বলিয়া চীৎকার শক্ষে Stationটী মুখরিত করিতেছিল। আমাদের কামকার সম্প্রে একজন শিশ যাত্রী কিছু "হিন্দু আগু" কিনিলেন, আমরা কৌতৃহল-বশতঃ জানালা দিয়া জিনিসটা কি দেখিতে লাগিলাম। দেখি, একটা হাঁসের ডিম ও তাহার সহিত কিছু মুন ও গোল-মরিচের গুঁড়া।

আমাদের গাড়ী বেলা আন্দাজ ১২টার সুময় লাহেরর
পৌছিল। পূজনীয় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আসিতেছেন
জানিতে পারিয়া পূর্ব্বাফেই কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক
ভাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ম Station এ উপস্থিত ছিলেন।
লাহোর Stationটা খুব বড়। এখানকার একট্রী বন্দোবত
স্থামিজীর খুব স্থন্দর লাগিল। Station হইতে প্রায় ১০০
হাত দ্রে গাড়ী, মোটর, টাঙ্গা প্রভৃতির Stand; বাজা আসিলে
পূলিশ বংশীধ্বনি করিবে ও একখানি গাড়ী আসিবে,গাভ্যেরানের
সঙ্গেদর কসাকসি নাই, সব রেট বাঁধা। ইহা যে ক্রমানি
স্থবিধা তাহা কলিকাতার শ্রামবাজার প্রভৃতি স্থানের গাড়ীর
আঙ্হায় যাহারা অন্ততঃ একবার গাড়ীভাড়া করিতে গিয়াছেন
ভাহারাই বুঝিতে পারিবেন।

লাহোরে স্বামিজী শ্রীসুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায় Advocate
মহাশয়ের বাটাতে উঠিলেন। তাঁহার যত্ন ও অমায়িকভার কথা
আমরা এ জীবনে ভূলিতে পারিব না। লাহোরে এই সময়
ভয়ানক গ্রম। ছইটি টাঙ্গার ঘোড়া পথে গরমে সন্ধিগন্মি

#### শ্বামী অভেদানন্দ

ইইয়া মারা যাইল এই সংবাদ আসিল। সে উৎকট গ্রম যে বি ভীষণ তাহা বাংলাদেশের লোককে (সেই স্থানে লইয়া না গেলে) বৃঝান কঠিন। আমাদেরও গ্রমে প্রাণ আইটাই করিতে লাগিল; তাই সাহদারা, জ্মা মস্জিদ, সালেমার বাগ, ঠান্ডি সড়ক প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান প্রধান স্থান দেখিয়া লইয়াই মামরা প্রদিবস রাওলপিণ্ডি যাত্রা করিলাম। স্থামিজী গলিলেন, "গ্রম কমিলে, কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া লাহোরে

N. W. রেলপথে বেড়ান বড়ই আনন্দের। এমন স্থান্দর পার্বেতা দৃশ্য অন্য কোন রেলে নাই, কত ঝরণা, কত উপত্যকা, কত ট্যানেল পার হইয়া আমরা বেলা প্রায় ১০টার সময় রাওলা প্রতি পৌছিলাম। এই স্থানে শ্রীনগর ও কাশ্মীরের শ্রম্যান্ট স্থানে যাইবার জন্ম মোটরকার, বাস, টাঙ্গা, ডাণ্ডি প্রভৃতি ভাড়া পাওয়া যায়। মোটরকারে শ্রীনগর যাইতে সাত খান্টা সময় লাগে ও ৪ জন যাত্রীর জন্ম মোট ১০০২ টাকা ভাড়া লয়, কিন্তু মালপত্র বেশী লইতে দেয় না, যংসামান্ট কিছু মাল সঙ্গে লইয়া বাকি মাল বাসে চাপাইয়া দিলে উহা ভিন দিন শ্রম্য শ্রীনগরে আসে। মোটর-লরি ভিন দিনে এবং টাঙ্গা ভার্ম দিলে শ্রম্য শ্রম্য প্রায় মধ্যে এবং টাঙ্গার ৮২ ক্রম্যান্ত কর্ম দিলে শ্রম্য শ্রম্য প্রবির ভাড়া

টাকার মধ্যে। সময়ে সময়ে লোক বেশী হইলে বা পথ খারাপ থাকিলে যাত্রীদের তিন চারি দিন রাওলপিগুতে থাকিতে হয়, কিন্তু ঈশ্বরের কুপায় আমাদের পডিয়া থাকিতে হয় নাই, গাড়ী হইতে নামিয়াই দেখি একটি বাস জীনগারে যাইবার জন্ম Station এর নিকটে প্রস্তুত রহিয়াছে। স্বামিকী বাদের মালিকের সহিত ভাড়া ঠিক করিয়া টাকা অগ্রিম দিয়া দিলেন ও মালপত্ৰ উঠান শেব হইলে কিঞ্চিৎ জলযোগেৰ জন্ম আমরা অক্তত্র গমন করিলাম। এই স্থানে আহারের কোন অম্বরিধা নাই; বৃহৎ বাজার, Hotel ও Refreshment room আছে। ৺কালী বাডীতে কেহ প্রসাদ পাইতে ইচ্ছা করিলে পাইতে পারেন। আমাদের বাসের ভিতরের প্রত্যৈক সিটের ভাড়া ১৫১ টাকা এবং সম্মুখের ভাড়া ২২১ টাকা। 💨 সময়ে অমরনাথ যাত্রার ভিড বলিয়া ভাডা এত বেশী হইয়াছে নচেৎ বংসরের অক্যাক্ত সময় উহা ৮।১০১ টাকার অধিক হয় না। বাসে মালের ভাড়া প্রত্যেক মনে ৮১ টাকা দিতে হয়, কিন্তু প্রত্যেক যাত্রী আধ মন মাল বিনা ভাড়ায় সঙ্গে লইতে পারে। 🦠

কিরংক্ষণ পরে আমরা ফিরিয়া দেখি, ইতঃপূর্ব্বে বাস্-ওয়ালা যে Seatটি স্বামিজীকে ২২ টাকায় বেচিয়া অপ্রিম টাকা লইয়াছিল, তাহাই আবার অন্ত আর একজন সাহেবকে ৩৫ টাকায় বেচিয়াছে। সাহেবটি (Major Skinner) খুব

#### ক্রমী অভেদানক

করিলোক, সকল ব্যাপার শুনিয়া, বাসওয়ালাকে খুব তিরস্কার করিলেন ও নিজে সরিয়া গিয়া অন্য Seatএ বসিলেন। বাস্ বেলা ১২টার সময় ছাড়িবার কথা ছিল, কিন্তু ছাড়িল ঠিক বৈকাল ৪টায়। এই দেশের লোকেরও কথা বাংলা দেশেরই মত! আমাদের বাসের ভিতর ২০ জন উদাসী সাধু উঠিয়াছিলেন তাঁহাদের গাঁজা টানার ধুম ও হরিধ্বনির চাংকারে রাস্তার লোকেরা আমাদের বাস্থানির ভিতর যে একটা কিছু বিশেষত্ব আছে তাহা অনুভব করিতেছিল।

"রাওজাপিণ্ডি" ছইতে "বারকাও" গ্রাম পর্যান্ত সাড়ে তের আইল; পথ বেশ সমতল কিন্তু "ছত্তর" নামক গ্রামের নিকট ও শৈল গ্রামের সেতুর পরপার হইতে পথে বড় থারাপ "চড়াই" ভাঙ্গিতে ছইল। "ছত্তর" গ্রামে বাস থামাইয়া সরকারী কর্ম্মনারিগণ প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে।/০ আনা হিসাবে পথকর আদায় করিল। এই স্থানের "চড়াই"এর পথটী মনোহর পার্বত্য দৃশ্যপূর্ণ ও বরাবর বনের মধ্য দিয়া গিয়াছে, "ত্রেত" নামক গ্রামে আসিয়া বাসের ইঞ্জিনে শীতল জল ভরিতে হইল। করেণ এত পথ ক্রমাগত চড়াই করিয়া ইহা অত্যন্ত গরম হইয়া উটিয়াছিল, সন্ধ্যা উত্তীৰ্গ হইবার অল্প পরেই আমরা "মারি" বা "কুমারী" নামক পার্বত্য সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থানটী বাওলপিণ্ডি হইতে ৩৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত, আছে

রাত্রি এই স্থানেই অতিবাহিত করিতে হইবে। কারণ রাত্র এই পথে গরুর গাড়ী ব্যক্তীত অন্য কোন গাড়ী চলিবার নিয়ম নাই, দিবসে ইহার উন্টা নিয়ম, এই স্থানে পোঁছিয়া আমাদের অত্যন্ত শীত বোধ হইতে লাগিল। কারণ স্থানটা সমূদ্র ভট হইতে ৭০০০ ফিট উদ্ধে অবস্থিত, মারির যে স্থানে বাজার সেই স্থানকে Sunny bank (৬,০৫০ ফিট উচ্চ) কহে। মারিছে অসংখ্য শ্বেতাঙ্গ নরনারী গ্রীত্মবাস করিয়া থাকেন। সেইজনী ইহাকে এই প্রদেশের দার্জিলিং বলিলেও অত্যক্তি হয় না। বাজারে একটি মাড়োয়ারীর দোকানে আমরা শাঁতি যাপন করিলাম।

প্রাতঃকালে উঠিয়া জলযোগান্তে পুনঃ রওনা হওয়াঁ
গেল। নানা নদী, বন পার হইয়া নানা অধিত্যকা
উপত্যকা অতিক্রম করিয়া আমরা British ভারতের
সীমান্ত প্রদেশ "কোহালায়" উপনীত হইলাম। তথন
বেলা প্রায় একটা। স্থানটী মারি হইতে ২৯॥ মাইল উত্তরে
এবং সমুদ্র তট হইতে ১৮৮০ ফিট উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত।
এই স্থান এত উদ্ধে অবস্থিত হইলেও গ্রীম্বালে এখানে
অত্যন্ত গরম পড়ে, এমন কি সময় সময় উত্তাপ ১১৫ ডিগ্রী
পর্যান্তও হইয়া থাকে। এই স্থানে বিতন্তা নদী খুরু
বর্ষযোতা: একটা সুন্দর লোহ নির্মিত ঝোলান ক্রেকুর উপর

#### कट्डारानम

বিষ্ণা নদীটি পার হওয়া গেল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের প্রবল বক্সায় এই স্থানের প্রাচীন সেতৃটি নম্ভ হইয়া যাওয়ার পর কাশ্মীর মহারাজা বর্ত্তমান সেতৃটি নির্মান করিয়া দিয়াছেন। নদীর পর পারে প্রত্যেক যাত্রীর নাম, ধাম, শ্রীনগর যাইবার উদ্দেশ্য এবং কত দিনে ফিরিবেন ইত্যাদি লিখিয়া লইয়া প্রালিশ কর্ম্মচারিগণ প্রত্যেকের মালপত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া দৈখিল ও প্রত্যেকের নিকট হইতে ।/০ আনা হিসাবে শ্বকর আদায় করিল। ইহা কাশ্মীর মহারাজের প্রাপ্য। 💇 স্থানে দোকান পাঁট স্থবিধামত নাই। একটি ক্ষুত্ৰ বীজার আছে। দোকানদারগণ অধিকাংশই মুসলমান। 📲 हे जात्मत जाकवाश्लािछ थूव वज् ७ वत्नावछ थूव जान। এত বভ ডাকবাংলো এই পথে আর কোথাও নাই। এই স্থানে আহারাদি করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিবার পর আমরা পুনরায় যাত্রা করিলাম। এই স্থানে আসিয়া পর্যাস্ত আমাদের থুব গরম বোধ হইতেছিল। এক্ষণে ৰাস চলিতে আরম্ভ করিলে, শীতল বাতাস গায়ে লাগায় আমরা অনেকটা শাস্তি লাভ করিলাম। এই শাস্তি কেবল সম্বাধের Seatus যাত্রীরাই পাইয়া লাকেন। যাঁহারা বাসের ভিতরের Seatu বসেন ভাঁহাদের ধুলাই, গরমে ও ঝাকুনিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। চারিদিকে

## াুদ দচ্যত্যীক তোপি দি দ**্দেগ্যতী** শাংগণ ক

rice and

জঙ্গলপূর্ণ পর্বেতের দৃশ্য অতি মনোহর বোধ হইটে ছিলল। "ছত্তরের" নিকট আকা বাঁকা পথ দিয়া ক্রমাগত নিয়ে নামিতে লাগিলাম। এত বছ 🕮 ংরাই" এ পথে আর নাই। বাস চালক ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া দিয়া কিছু পেট্রোলের সাশ্রয় করিল। ঢালু পঞ্জী পাইয়া বাস আপনি চলিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমাগ্র ৭॥০ মাইল চলিয়া অবশেষে আমরা একটা বহুং নদীর• উপরক্ত একটা স্থুন্দর সেতুর নিকট আসিয়া পড়িলাম। এই স্থানীর নাম "গুলাই," সমুত্ৰতট হইতে এই স্থান ২০২৩ ফিট উচ্চঃ এই স্থানে একটা স্থন্দর ডাকবাংলো রহিয়াছে, তথাৰ পথিকদিগের আহার ও বাসস্থানের সকল বন্দোবস্ত আছে 🗓 পথ এই স্থান হইতে বরাবর পাহাড কাটিয়া নিশ্মিত হইয়াছে স্থানেস্থানে বর্ষাকালে পাহাড় ধসিয়া পড়ার চিহ্ন বিভ্যমান "মজাফরাবাদের" নিকট "কারনাল" নামক একটা ১৪০০০ ফিট উচ্চ পাহাডের মাথায় স্থন্দর বরফ জমিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। পাহাডের মাথায় বরফ জমা বিশেষতঃ এত নিকটে দেখিয়া স্বামিক্সী আনন্দিত হইলেন তুলাই হইতে দোমেল ৯॥॰ মাইল। বৈকাল ৪॥॰ "ঘটিক স্ক আমরা "দোমেলে" আরিয়া পৌছিলাম। বাসের ইয় এত পুণ চলিয়া পুনরায় গ্রম হইয়া উঠাতে সক

#### प्रामी अटलनानन्त

ডাকবাংলোর নিকট দাঁড় করান হইল ও তাহার গরবন্যল ফেলিয়া দিয়া চালক শীতল জল পূর্ণ করিতে লালাগিব ইত্যবসরে যাত্রীরা অনেকেই জলযোগের জক্ম বাজারের আদু ক চলিয়া গেল, স্বামিজীও চা পান শেষ করিয়া আসিয়া ইতউ্তঃ বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। এই স্থানটি ২,১৭১ ফিট উচ্চে অবস্থিত। একটি ডাকঘর, দাতব্য চিকিৎসালয় ও ৰাজার এই স্থানে রহিয়াছে। অদুরে কৃষ্ণগঙ্গা ও বিতস্তা মিলিত হইয়াছে বলিয়া এই স্থানকে "দোমেল" কচে। এই স্থান হইতে বিতস্তা পূৰ্ব বাহিনী হইয়াছে। প্ৰায় অৰ্দ্ধ পরে আমরা পুনরায় যাতা করিলাম। প্রায় দেড় মাইল পথ আসিয়া আমরা মজাফরাবাদের প্রাচীন শিথ ূর্গ ও মন্দির দেখিতে পাইলাম। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে ঘ্রম শিখ্যণ কাশ্মীরের "সোপোর" নামক স্থান জয় করিয়া ঐ স্থানে বাস করিতেছিলেন তখন এই প্রদেশে "বমবাস" প্রভৃতি পার্বত্যজাতিগুলি তাঁহাদিগকে ঐ প্রদেশ হইতে জাড়াইয়া দিবার জন্ম দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু সফলকাম হইতে পারে নাই।

এই স্থানেই "আবটাবাদ" ও "মারি" যাইবার পথ ছইটী ইন্সিত হইয়াছে। স্থামিজী বাস হইতে ঐ পথটী দেখাইয়া দলেন। উহা নদীতট হইতে ১৫০০ ফিট উপর দিয়া

#### পরিব্রাজ্যক

পাহাড়ের গা বাহিয়া গিয়াছে। উহা বাস্ হইতে কতক গুলি উচ্চ পাহাড়ের বক্ষে ফাটা ফাটা দাগের মত মনে হইতেছিল। শীতকালে এই দিকের অধিকাংশ পথই তুবার পড়িয়া বন্ধ হইয়া যায় কিন্তু এ পথটি কখনও বন্ধ্

আমাদের বাস ঘণ্টায় ১২ মাইল হিসাবে ছুটিতেছিল ক্রমেই সম্মুখস্থ উপত্যকার দৃশ্য মনোহর দেখাইতে লাগিল প্রথম দর্শনে উহাকে সংকীর্ণ মনে হইয়াছিল, কিন্তু যতই উহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম ততই উহা বিস্তীৰ আকার ধারণ করিতে লাগিল। এই স্থানে খুব ঠাও হাওয়া প্রবাহিত থাকায় আমাদের খুব শীত বোধ হইতে লাগিল। এই স্থানে, পথে একটি বাঁক আছে, বাঁকটি ঘুরিতেই আমরা সম্মুখে অন্য আর একখানি বাস আসিতেছে দেখিতে পাইলাম। উহা শ্রীনগর হইতে রাওলপিণ্ডি ফিরিতেছে—দেখিতে দেখিতে উহা আমাদের বাসের অভি নিকটবর্ত্তী হইল। আমাদের চালক হর্ণ দিয়া উহাকে থামিতে ইঙ্গিত করিল। কিন্তু উহার ত্রেক ছিল না, मङ्गादत आमिया आमार्मत वाम्यानिरक थाका मातिल। স্থার বিষয় কোন প্রাণহানি হইল না কিন্তু আমাদের বাস্থানি থুব জখম হইয়া গেল। সে বাস্থানির বিশেষ

#### শ্বামী অভেদানন্দ

কিছু হইল না, কিয়ৎক্ষণ কথা কাটা কাটির পর সেখানি
চলিয়া গেল। অগত্যা এই স্থানেই আমাদের বাস্থানি
দাড়াইয়া রহিল। চালক কামার ও মিদ্রি ডাকিয়া আনিয়া
মেরামত আরম্ভ করিয়া দিল। সুখের বিষয় এই পথের
সমস্ত পল্লী ও বাজারে কামার ও কারিকর পাওয়া যায়।
মেরামত করিতে রাত্রি অধিক হইয়া পড়িল। অন্তান্ত
মাত্রিগণ, বাজার হইতে আহারাদি সারিয়া কেহ বাসের
ভিতর, কেহ উপরে, কেহ পথপার্শ্বে কেহ কোন দোকানে
স্থান করিয়া রহিল। আমরা ইতঃপূর্কেই ডাক-বাংলোয়
ভিয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম; সামান্ত বিছানাপত্র লইয়া
ভাষায় রাত্র যাপন করিতে চলিলাম।

এই অঞ্চলের সমস্ত পথেরই একধারে উচ্চ পর্বত অধারের প্রায় আধু মাইল নীচু খাদ, কত লরি মোটরকার অধারখান হইয়া চলার ফলে সে খাদে পড়িয়া বিনষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়তা নাই। বিশেষতঃ এই পার্বত্য পথে কর্মাছে তাহার ইয়তা নাই। বিশেষতঃ এই পার্বত্য পথে কর্মাছে (U) অক্ষরের স্থায় বক্র ক্রায়া ধাকা লাগিবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই সকল ক্রায়নে এই পথে অমণকারিগণের উচিত (১) পথে সর্বাদা কিলে দিতে আসা (২) ন্তন চালক গাড়ীতে না রাখা (৩) ক্রেক খারাপ অবস্থায় গাড়ী পথে বাহির না

করা। যাহা হউক আমরা অল্প দূরবর্তী "গারি" নামক পল্লীর ডাকবাংলোয় আদিয়া পৌছিলাম ও আহারাদি করিয়া। শয়ন করিলাম। দোমেল হইতে গারি চৌদ্দ মাইল (২,৬২৮ ফিট উচ্চ)। রাত্রে খুব শীত পড়িল। গ্রীক্ষকালে এখানে মশক ও ম্যালেরিয়ার উপদ্রব বিশেষ হইয়া থাকে।

প্রাতে আমরা চা পান সমাপ্ত করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলাম। ছুই মাইল পথ অতিক্রেম করিয়া নদী তীর ছাড়িয়া একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের নিকট দিয়া যাইতে লাগিলাম কিয়ৎদূর এই পথে যাইয়া আমরা পুনরায় নদীতীর প্রাপ্ত হইলাম। এই স্থানটি সমুদ্রতট হইতে ৩০০০ ফিট উচ্চ তুই একটি "চানার" বৃক্ষ ইতস্ততঃ দেখা যাইতে লাগিল "হাতিয়ান" নামক গ্রামের পর হইতে চারিদিকের পাহাড়ের**্** গায়ে বড় বড় পাথর পতনোমুখ অবস্থায় বহুকাল হইতে ঝুলিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। এতক্ষণ পথে যে সকল পাহাড় দেখিয়া আসিতেছিলাম সেগুলি মাটি ও পাথর মিশ্রিত ছিল এই স্থানের অধিকাংশ পাহাড়ই কেবৰ পাণরের এবং ছোট বড় নানা আকারের হুড়ি পূর্ণ কিয়ৎদূরে "কারনাল" উপত্যকায় যাইবার একটা পথ ও ঐ রাস্তার উপর একটা স্থুন্দর ঝোলান সেতু রহিয়াছে। এইস্থানে চীড় ( দেবদারু ) গাছ অসংখ্য ক্লিয়িয়া থাকে। সকল গুলিই

#### আমী অভেদানক

লম্বা সরু পাতাযুক্ত (Longi folia)। নদীর অপর পারে একটা শিখতুর্গের ভগ্নাবশেষ বিভ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বলিখিত শার্কত্য জাতিদের সহিত যুদ্ধে শিখদিগকে এইস্থলে একবার ভীষণরূপে পরাজিত হইতে হইয়াছিল। পাহাড়িরা ভীর রাত্রে পাহাড়ের উপর হইতে বড় বড় পাথর গড়াইয়া দিতে আরম্ভ করে ও তরবারী হস্তে হঠাৎ আসিয়া শ্বিথসৈনাগণকে আক্রমণ করে। শত শত শিখ এই যুদ্ধে শ্রণ হারায়। এই স্থানের অল্পনেই "চেনারির" কুজ বাজার বিয়াছে। এক মাইল দূরে একটা স্থন্দর জলপ্রপাত আছে. 🗱 স্থানের পথটি বহুবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। উপরের পাহাডটি রিই ধসিয়া পড়ে। পূর্বে এই স্থানে "চাকোটি" নামক জাকবাংলো ছিল। উহা ১৯১৪ সালে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট হুইয়া যায়। এই স্থানটি ৩৬৯৩ ফিট উচ্চ। এই স্থানে নদীর ত্রপর একটি পুরাতন ধরণের ভুর্জ্জশাখা ও দড়ি নির্ম্মিত ঝলা লোল বহিয়াছে। উহা নদীর জল হইতে ৩০০ ফিট উদ্ধে ক্ষিত। নিকটেই একটি কৃদ সমতল ভূমি। সমতল ভূমি এ অঞ্চলে অতি বিরল, কিন্তু চারিধারের পার্বতা দৃশ্য অতীব নয়নরপ্তক।

"চেনারি" গ্রামথানি 'গারি' হইতে ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত, ইতঃপূর্ব্বে পথে অনেকগুলি জলপ্রপাত দেখিয়াছিলাম। কিন্তু

बी स्टोर्त्त शर्थ कामारम् नत्

এই স্থান হইতে পথের এক দিকে কেবল উচ্চ পর্ব্বতঞ্জেণী ভ অন্য দিকে অতি গভীর খাদ ব্যতীত অন্ত কিছুই নাই। বছ বার আঁকা বাঁকা পথে মোড ফিরিতে ফিরিতে আমাদের বাস চলিতে লাগিল। বিতন্তা নদীটা এই অতি উচ্চ স্থান হইতে সরু সূতার মত দেখা যাইতেছে। এই স্থানের পথটা বড় বড় পাথর কাটিয়া ও ডিনামাইট দিয়া পাথর উড়াইয়া দিয়া নির্মিত হইয়াছে। অনেক স্থানে পাহাড়ের গায়ে ডিনামাইট পোডার চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। এই পথটা করিতে অনেক কুলি ও মজুরের প্রাণ গিয়াছে। কিছুদূরে এক বৃহৎ লোহের সেতু রহিয়াছে। প্রথমে এই পথের সকল সেতু কাঠের ছিল এখন সকল গুলিকেই লোহের করা হইয়াছে। "বর্মভাত নামক স্থানে বড় বড় পাহাড় ধসিয়া পড়িয়া রহিয়াছে সেখা যাইতে লাগিল। এই স্থান দিয়া টাঙ্গা অনেক সময় চলিতে পারে না। বর্ষাকালে উপর হইতে বড় বড় পাথরের চাঁই খসিয়া পথের উপর পড়ে। সেইজন্ম সেই সময় এই পথ দিয়া চলাফেরা বড়ই বিপজ্জনক। "উরির" নিকট একটা ক্ষুদ্র ময়-দানে একটা হুর্গ রহিয়াছে। স্থানীয় পার্বত্য সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। मयमानी नमीकि इटेरक ००० किए एक पृथित व्यवस्थि, अहे স্থান হইতে "পুঞ্" রাজ্যে গমন করিবার পথ বাহির হইয়া গিয়াছো "উরি" প্রামশানি ৪৩৭০ ফিট্ উচ্চ ভূমিতে অব-

### পরিব্রাজক

স্থিত। পুর্বের "উরি" খেতাবধারী একজন মুসলমান রাজা এই স্থানে রাজত্ব কবিতেন বলিয়া এ স্থানের ঐ প্রকার নাম-করণ হইয়াছে। তুর্গ টীর নিকটে একটা ছোট ঝোলান সেতু রহিয়াছে। পথের চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাঠ দেখা যাইতেছে. মাঠগুলির একদিক পাহাড়ের সহিত সংলগ্ন ও অপর দিক খুব ঢালু। এই স্থানে যথেষ্ট ভল্লুক বাস করে এবং ইহার নিকটেই একট্ট নালা আছে তথায় "মারথর" নামক এক প্রকার পশু ীরস্তর বাস করে। সেই জন্ম অনেক সাহেব শিকারী এই স্থানে শিকার করিতে আসিয়া থাকেন। "চেনারি" হইতে "উরি" ১৮ মাইল দুর। আমাদের আসিতে হুই ঘন্টা সময় লাগিল। "হাজিপীর" নামক একটা পাহাড়ের উপর দিয়া "পুঞ্চ" রাজ্বোর পথটা অতি স্থন্দর দেখাইতে লাগিল। পথটা এত সক্ল যে, কোন গাড়ী চলিতে পারে না, কেবল ঘোড়া যাইতে পারে। এই পথের কিয়ৎদূর হইতে উপত্যকা ভূমি পুনরায় সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পথের হুই ধারে কতকগুলি বেলে পাথরের, কতকগুলি খড়ি পাথরের এবং কতকগুলি হল্দে ও বেগুনে রং মিশান পাথরের পাহাড় রহিয়াছে। আমাদের চারিদিকেই পীর-পঞ্চালের স্থুদৃষ্য বনভূমির পর্থটী ক্রমাগৃত ঢালু হইয়া যাইতেছে। "ব্রাণকুত্রি" নামক গ্রামে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বহিয়াছে। এই স্থানের দৃশ্য অতি চমংকার। মনে হইতেছে

### স্থামী অভেদানক

বুঝি প্রকৃতি দেবী নানা জাতি ফুল দিয়া গিরিরাজকে পূজা করিয়া গিয়াছেন। চারিদিকে ফুলগাছ, ঝরণা, বন, উচ্চ উচ্চ পর্ববতশঙ্গ ও তুষারশ্রেণী থাকিয়া স্থানটীর দৃশ্য অতীব মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। নিকটেই একটা Electric Power House বা "বীজ্লী ঘর" রহিয়াছে। এই স্থুরুহৎ Power House হইতে সারা কাশ্মীর রাজ্যে Electricity বা বীজলীর আলো সরবরাহ হয়। ইহা জলের চাপে আটখানি চাকা (Turbine) দারা উৎপন্ন হইতেছে। ইহা একটা দেখিবার মত স্থান সন্দেহ নাই। এত বড় Hydrolic Power House বোধ হয় অনেক দেশেই নাই। নিকটে অনেকগুলি কৃষ্ণবর্ণের পাহাড় গগন<sup>ু</sup> ভেদ করিয়া সদর্পে দাঁড়াইয়া আছে। ইহার **অন্ন দূরেই** "রামপুর" বস্তি। স্থানটা খুব রমণীয় ও স্বাস্থ্যকর। ইহা উচ্চতায় সমুক্রতীর অপেক্ষা ৪৮৪২ ফিট্ অধিক। "উরি" হইতে এই স্থান ১৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই স্থান হইতে পথ অপেকাকৃত সমতল। রামপুর হইতে এক মাইল দূরবর্ত্তী "বানিয়ার" নদী অতিক্রম করিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। নিকটে একটা করাতের কারখানা ও একটা ক্ষুক্ত বাজার পার হইলাম। ুএই স্থানে একটা মোড় ঘুরিতেই দেখি সম্মুখে একখানি মোটরকার, কিন্তু কোন ছুর্ঘটনা হইল না কারণ চালক আমাদের মোটরের হর্ণ শুনিতে পাইয়া

### **শবিভাজক**

অমদিকে সরিয়া গিয়াছিল এবং গতি কম করিয়া দিয়াছিল। যদি হৰ্ণ না গুনিত তাহ। হইলে নিশ্চয়ই ছুইটাতে ধাকা লাগিত কারণ পথ খুব সরু। যে সকল ইঞ্জিনিয়ার এই পথটা মেরামত করিবার জন্ম নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের একটা শাখা অফিস ও বিশ্রামগৃহ এই স্থানে রহিয়াছে। অনতিদুরে পাহাড়ের বড় বড় ভগ্নাংশ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে পডিয়া \*রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। এইগুলি পুরাকালে তুষার নদীর (Clacier) চাপে পাহাড়ের চূড়া হইতে খসিয়া পড়িয়াছে বিলয়া বোধ হইল। আরও কিছুদ্র যাইয়া আমরা "ভানিয়ার" মামক একটা স্থুন্দর প্রাচীন মন্দির দেখিতে পাইলাম। বংসর পূর্বে দেওয়ান "কুপারাম" ইহার উদ্ধার সাধন করেন। ইহা দেখিলে পুরাকালে এদেশে হিন্দুরা কিরূপ মন্দির নির্মান ক্ষিত তাহার আদর্শ পাওয়া যায়। ইহার অল্প দূরেই "নও-**নেরা"** নামক গ্রাম ও একটা প্রাচীন তুর্গ রহিয়াছে। ১৮৮৫ খুষ্টাব্দে ৩০এ মে তারিখে ভীষণ ভূমিকম্পে এই গ্রামখানির অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছিল। এই স্থানের অল্প দূরেই বিতস্তার উপত্যকাভূমি পুনরায় খুব বিশালাকার ধারণ করিয়াছে। পথের বামদিকে অতি নীচু খাদ রহিয়াছে। খাদের নীচে তাকাইলে মাপা ঘ্রিয়া আসে। খাদটা এত নীচু যে তলদেশের বৃক্ষ-স্কলকে কৃত্র কৃত্র ঝোপের মত মনে হইতেছে। এই স্থান

হইতে পথটা ক্রমশঃ উপরদিকে উঠিয়া গিয়াছে। সর্কোচ্চ স্থান ইইতে নিমের উপত্যকার দৃশ্য অতি স্থন্মর। চারিদিকের পাহাড়ের গায়ে বাগানের মত চীড় (দেবদারু) বুক্লের বন দৃষ্ট হয়। মধ্যে মধ্যে বাগানের মাঝে লুকাইত পাহাড়ী গ্রাম। তুই এক স্থানে মাঠ ও ঝরণা রহিয়াছে। চারিদিকে কেবলই পাহাড় দেখিতেছি ইহার কোন্ দিক দিয়া যে আমরা প্রৱেশ করিলাম বা কোন পথে বাহির হইয়া যাইব কিছুই ঠিক কুরিভে পারিতেছি না। দূরে উত্তরে, ঐ যে সকল বরফারত পাহা**ড়** দেখা যাইতেছে এগুলির মধ্যস্থলের উপত্যকায় ভূম্বর্গ কাশ্মীরের প্রধান সহর "শ্রীনগর" অবস্থিত। ক্রমেই শ্রীনগর যত নিকটবর্ন্থী হইতে লাগিল আমাদের উৎকণ্ঠাও ততই বাড়িতে লাগিল। দূরে তুষার ধবল "নাংগা" পর্বত ( ২৬,৯০০ ফিট্ ) ও "হরমুখ" পর্বত (৬,৯০০ ফিট্) অতি স্থন্দর দেখা যাইতেছে। দক্ষিণে "গুলমার্গের" অভ্রভেদী পর্বত সকল সদর্পে উন্নতশিরে দুঞ্জায়-মান রহিয়াছে। অদূরে "কোলোহাই" পর্বতিটা (১৮০০০ ফিট) দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, ঠিক যেন একটা বৃহৎ সিংহ বিশাল বপু লইয়া শুইয়া রহিয়াছে এবং তাহার মুখের সম্মুখে একটা ফুড মেষ শাবক বদিয়া রহিয়াছে। ক্রমে আমাদের বাস "বরামূলা" সহরে আসিয়া উপনীত হইল। বাস থামিলে আমরা নামিয়া বিশ্রাম কারতে লাগিলান, এই

## পরিব্রাজক

হইতে ১৬ মাইল। উচ্চতা ৫১৯০ ফিট। একটা রোমান ক্যার্থলিক মিশন স্কুলের সম্মুখে বসিয়া স্বামিজী স্থানটীর প্রাকৃ-তিক সৌন্দর্যারাশি উপভোগ করিতে লাগিলেন। পার্শ্বেই গুলমার্গ সহরে যাইবার একটা পথ রহিয়াছে। আমাদের বাসে ছুইটা শিখ যুবক ছিলেন। তাঁহারা গুলমার্গ ঘাইবেন। রাওলপিণ্ডি হইতে আমাদের পার্শ্বে সন্মুখের Seat এ বসিয়াই বরাবুর আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে স্বামিজীর সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হওয়ায় বেশ আলাপ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের একজনের নাম কালওয়ান্ত সিংহ, লাহোরে বাডী। গুলমার্গে তাহার ভগ্নিপতি জঙ্গল বিভাগে চাকুরী করেন। তাঁহার নিকট বেডাইতে যাইতেছেন; তাঁহারা এই স্থানে নামিয়া গেলেন। যাইবার সময় স্বামিজীকে গুলমার্গে তাঁহাদের বাসায় একবার বেডাইতে আসিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিয়া গেলেন; यांभिकी ध यारेराज यीकृष इरेलन । छलभार्न, এर दान इरेराज ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত। যাইবার জক্ম ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায়। চল্তি মোটরকার বা টাঙ্গাও সময় সময় মিলে।

"বরাহমূল" বাকাটীর অপত্রংশ "বরামূলা" হইয়াছে। কাশ্মীর-বাসী হিন্দুগণের বিশাস যে, এই স্থানেই ভগবান্ বিষ্ণুর বরাহ অবতার হইয়াছিলেন। সহরটী বিজ্ঞার উভয় তীরে অবস্থিত। গৃহ সংখ্যা প্রায় ৮০০। বরামূলা জেলার ইহাই প্রধান সহয়।

রাজতরক্সিনী পাঠে জানা যায় রাজা অবস্থি বর্মার প্রধান ইঞ্জি-নীয়ার শ্রীসূর্য্য বিতস্তার তীরে একটা স্থুরুহৎ বাঁধ রচনা করিয়া এই সহর্টীকে একবার ভীষণ জলপ্লাবনের হাত হুইতে রক্ষা করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পে সহরটী সর্ববতো-ভাবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। এই স্থানে মোগল সৈত্রগণের একটা প্রাচীন সরাইখানা এবং শিখ রাজত্বকালের নির্মিত একটা তুর্গের ধ্বংসাবশেষ বিশেষ দ্রস্টব্য। তুইটা গন্ধক মিশ্রিত জলের ঝরণা, একটা প্রাচীন শিবমন্দির এবং বিতস্তার পূর্ব্ব তীরে একটা পুরাতন নগর-তোরণের ভগ্নাবশেষ এই সহরের প্রাচীন গৌরব স্মরণ করাইয়া দিতেছে। আধুনিক বরামূলা সহরে একটি ডাকবাংলো, কতকগুলি দেশীয় কশ্মচারীদের চটি, একটি ইংরাজি স্কুল, বাজার এবং কাঠের কারখানা উল্লেখযোগ্য। স্থানটী পার্ববত্য শোভারাশির আধার। অনেকে কাশ্মীরের অক্তান্ত স্থান অপেক্ষা এই স্থানকেই বেশী প্রাকৃতিক শোভাময় মনে করেন। এই সহরের আশে পাশের পাহাড়গুলির স্থৃড়ি ও জলের ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত এবং মসুণ পাথরের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, এই সকল স্থান কোন-না কোন সময়ে নিশ্চয়ই জলমগ্ন ছিল এবং উত্তাল তরক্ষমালা সবেগে এই সকল স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইত। পরে ভূমিকম্প বা অন্ত কোন নৈস্গিক কারণে এই সকল পর্বত

### শ বিভাজক

শ্রেণী ও সমতলভূমি জলের তলদেশ হইতে উঠিয়া পডিয়াছে। জ্ঞাহার পর কালক্রমে জল শুকাইয়া গিয়াছে। স্বামিজী বলিলেন, সেই সময় যে সকল কাশ্মীরবাসী আর্ঘ্য উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাঁহারা উহাকে বিষ্ণুর বরাহ অবতার কল্পনা করিয়া গল্পাকারে ধর্ম্মপুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঞ্রীনগর হইতে ১০০০ ফিট নিয়ে অবস্থিত বলিয়া বরামূলাতে শীত অনেক কম। সেইজন্ত শীতকালে অনেকে শ্রীনগর ও গুলমার্গ ছাডিয়া এইস্থানে আসিয়া বাস করেন। রাওলপিণ্ডি হইতে জ্রীনগর পর্য্যন্ত যে পথটা আছে এই স্থান হইতে তাহার তুই ধারে অসংখ্য সফেদা রক্ষের (Poplar) স্থুন্দর শ্রেণী আছে। এত বড় বিথীকা (Avenue) কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। ইহা লম্বায় ৩৪॥০ মাইল। বর্ত্তমানে এই স্থানে বিতস্তা নদীতে থাল কাটিবার জন্ম একটা অতিকায় বৈত্যতিক কল বসান হইয়াছে। এই সহর হইতে প্রতাহ অসংখ্য নৌকা মাল বোঝাই হইয়া "উলার হ্রদ" ও "সাদিপুর" দিয়া জ্রীনগর যাইয়া থাকে 🖡

আমাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র চলিতে হইবে কারণ সদ্ধা হইবার পূর্বেই আজ শ্রীনগরে পৌছান চাই তাই পূনরায় আমরা বাদে চড়িয়া বসিলাম। বাস্ চলিতে লাগিল। পথটা কিয়ংশ্র পাহাড়ের গা দিয়া গিয়া পরে একটি অধিত্যকার মধ্যস্থল দিয়া গিয়াছে। পূর্বাভিমুখে ১৪ মাইল আসিয়া আমরা "পাটাদ"

### স্থামী অভেদানক

নামক স্থানে পৌছিলাম। গ্রামটীতে অসংখ্য "চানার" গাছ ও ছোট ছোট মাঠ বহিয়াছে, স্থানটীর উচ্চতা ৫২২০ ফিট। এই স্থান হইতে "নাংগা" পর্ব্বতের দৃশ্য পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টতর দেখাইতে লাগিল। এই গ্রাম হইতে শ্রীনগর আরও ১৮ মাইল। আমাদের বাস তাড়াতাডি চলিতে লাগিল। কারণ সন্ধ্যার আর বেশী দেরী নাই। এইবার পথটী বরাবর সমতল ও অতি স্থুন্দর পার্বত্য দৃশ্য পূর্ণ। পথের ছুই ধারে অসংখ্য সফেদা (Poplar) গাছ শ্রেণীবদ্ধভাবে রহিয়াছে, আমাদের বাস্ সমতলভূমি পাইয়া খুব বেগে ছুটিতে লাগিল। এই স্থান হইতে শ্রীনগর পর্যান্ত পথে আর পাহাড় নাই, এতক্ষণ কেবল পাহাডের উপর দিয়া আসিতে প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল, এখন সমতল ভূমিতে নামিয়া আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ১৪ নম্বর মাইল কাষ্ঠের নিকট একটা বক্তা খাল পার হইতে হইল। এইটা ১৯০৪ সালে নির্মিত হয়। "মিরগুও" নামক স্থানে অনেক ছোট ছোট ময়দান ও ক্ষুত্র ক্ষুত্র জলাশয় রহিয়াছে। কাশ্মীর রক্ষী "ডোগ্রা" সৈতাদল ইহার চারিদিকে ভাঁবু খাটাইয়া বাস করিতেছে। ইহার এক মাইল দূরে ডানদিকে গুলমার্গ যাইবার আর একটি পথ গিয়াছে। ক্রমে আমরা দূর হইতে শ্রীনগর দেখিতে পাইলাম ও দেখিতে দেখিতে সহরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ কবিলাম।

# রাওলণিত্তি হইতে শ্রীনগর—মোটর পথে

রাওলপিত্তি—১,৭২০ ফিট

| 987 9 (0 5) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 | -             | -               | 1                    |               |                  | )                      |                         | 573 |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|------------------|------------------------|-------------------------|-----|
| 198 ( , 22 ) [AB]                                      | . *           | 69              | <i>શ</i>             | 33            | ž                | 200                    | Š                       | 3   |
| ر<br>ا<br>ا                                            | 6             | \$<br>          | e.b                  | <b>ઇ</b>      | 6                | 844                    | 8                       | 5   |
| विवासना व १२० (-)                                      | -             | ,               | 6                    | 99            | <del>و</del> .   | 4<br>5                 | 24                      |     |
| वींभेश्रेव ६ ५०५ किले                                  |               | رن<br>پر پر     | 8                    | 6             | 2                | 2                      |                         | -   |
|                                                        | উ ৰৈ ৪,৩% ফিট | 8.9 A.          | 6                    | d.<br>30      | ğ                | શ                      | , å                     | ( ) |
|                                                        | 8 कि          | ८५ना ति ७८,८ कि | 36                   | 6             | 80               | 3                      | 4                       | , q |
|                                                        |               | रेक कि          | গারি ২,৬২৮ ফিট       | <b>5</b>      | 28               | 6                      | 8                       | · . |
|                                                        |               | ଶ୍ୱ             | (मार्थन २, ५१) किंहे | CFICA         | V                | 2                      |                         |     |
|                                                        |               |                 | 30                   | ছলাই ২০২৩ ফিট | का अ             | z                      | 6                       | ຸ ຄ |
|                                                        |               |                 |                      | কু<br>কি      | কোহালা ১,৮৮০ ফিট | কোহা                   | יג                      | 4   |
| ,                                                      |               |                 |                      |               | কি               | সানিব্যাহ্ব ৬, ০৫০ ফিট | সানিব                   | ĭ   |
|                                                        |               |                 |                      |               |                  | S.                     | শাংলাই৬ ত্রেত ৪,০০০ ফিট | (e) |

# ভূমর্গ—কাশ্মীর

# শ্রীনগর

রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর পর্যান্ত এই স্থবৃহৎ পর্থটা ১৯৮ মাইল দীর্ঘ: পৃথিবীতে এইরূপ স্থুরুহৎ পার্বেত্য মোটরপথ অতি অল্প স্থানেই আছে। রাওলপিণ্ডি হইতে বরামূলা পর্য্যস্ত প্রথটী ১৮৮০ এবং বরামূলা হইতে শ্রীনপ্রর প্রয্যন্ত প্রথটী,১৮৯০ . খুষ্টাব্দে নিশ্মিত হয়। মহারাজা প্রতাপ সিং বাহাত্ব স্বয়ং একখানি মোটরে সর্ব্ব প্রথমে এই পথ দিয়া খ্রীনগর হইতে রাওলপিণ্ডি গমন করতঃ ইহাকে Open করেন। এই প্রথটীকে সুন্দর ও সহজগম্য করিতে মহারাজের বহু অর্থ ব্যয় ও বহু কুলির প্রাণ নাশ হইয়াছে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের প্রবল বস্তায় এই পথের প্রায় সকল স্থানই ধসিয়া ও অধিকাংশ সেতুই ভগ্ন হইয়া যায়। পুনরায় সেই সকলকে সংস্কার করিতে এবং কতকগুলি নৃতন খাল, ঝোলান সেতু প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া ভবিষ্যুতে আর যাহাতে বন্যায় কোন ক্ষতি করিতে না পারে তদ্রপ বন্দোবস্ত করিতে মহারাজের পুনরায় লক্ষ লক্ষ টাকা বায় হয়।.

আমাদের বাস্ (Bus) বাজারের মধ্য দিয়া গিয়া "আমিরা কদল" বা প্রথম সেতু পার হইয়া বিতস্তা নদীর পশ্চিম তীরে

The Punjab Motor Coর দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে ১৮।১৯ জন পাণ্ডা আসিয়া আমাদের ঘেরাও করিল ও কি নাম, কি জাতি, বাড়ী কোথা, কাহার ছেলে প্রভৃতি প্রশ্ন করিতে লাগিল। আমরা আমাদের বেলুড়মঠের পাণ্ডা স্থদামাকে খুঁজিয়া লইলাম ও তাহার সাহায়ে ডাক্তার এ, মিত্রের বাংলা পাঠশালায় মালপত্রসহ যাইয়া উঠিলাম। এই স্থানের শিক্ষক উপেনবাবু আমাদিগের সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। শ্রীনগরের ভূতপূর্ব্ব বিখ্যাত বাঙ্গালী ডাক্তার এ, মিত্র মহাশয়ের বিধবা পত্নী আমাদিগের বাদের জন্ম পূর্ব্ব হইতেই এই স্থানটা নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। উপেনবাবু যমন কলিকাতা বাগবাজারে "উদ্বোধন" আফিসে থাকিতেন তথ্ন হইতেই আমাদের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। সেই জনা এই স্থদূর কাশ্মীর প্রদেশে সমস্ত অপরিচিতের মধ্যে পরিচিত তাঁহাকে পাইয়া আমাদের বিশেষ আনন্দ হইতে লাগিল। এই পাঠশালার পার্শের বাড়িতে জ্রীরসিকরঞ্জন ঘোষ মহাশয় সপরিবারে বাস করেন। তথায় The Kashmere Trading adicate নামক তাহাদের একটি শাল আলোয়ানের বড় দোকান আছে। রসিকবাবু নিজ বাটীতে আমাদের আহারের রন্দোবস্ত করিলেন। আমরা আহারাদির পর বিশ্রাম করিয়া প্রসাস্তি দূর করিতে লাগিলাম। সারা রাত্র "পিও"র কামডে

### স্থামী অভেনাশন্দ

আমাদিগকে অস্থির করিরা তুলিল। এগুলি এত ক্লুজাকুতি
যে, মশারির ছিদ্র দিয়াও অক্লেশে আসা যাওয়া করিতে পারে।
ইহারা অতিশয় চঞ্চল বলিয়া সহজে ইহাদিগকে মারাও যায় না।
অনেকটা আমাদের দেশের "উন্কির" স্থায় তবে এগুলি কাঠের
মেজে, আসবাবের ফাঁকে বাস করেও দেখিতে লাল রংএর!
কাশ্মীরে অধিকাংশ বাটীই কাঠের নির্দ্মিত সেইজন্য পিশুর
প্রাত্বভাব এত অধিক।

ষামী অভেদানজীর বন্ধু আলওয়ারের মহারাজা তারযোগে কাশ্মীর মহারাজাকে জানাইয়াছিলেন যে, স্বামিজী ৺অমরনাথ দর্শনে যাইতেছেন। পথে তাঁহার যাহাতে কোন অস্থ্রিধা না হয় সেইরূপ বন্দোবস্ত করিবেন। স্বামিজী শ্রীনগরে আসিয়াছেন শুনিয়া পরদিন কাশ্মীর মহারাজা স্বামিজীকে দেখিবার ক্রম্যা নমন্ত্রণ করিয়া গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। আমরা ঐ গাড়ীকে রাজদর্শনে চলিলাম। যাইবার সময় স্বামিজীকে পাগড়ী বাঁধিতে হইল, ইহাইএ দেশের দেশাচার। স্বামিজীর পাগড়ী বাঁধি অভ্যাস ছিল, তাই তিনি সহজেই এক গেলয়া বৃহৎ পাগড়ী বাঁধিয়া ফেলিলেন। এবং গেলয়া আলখালা পরিধান করিয়া ক্রেণ্ডার হইলোন। গাড়ী বিতন্তানদী পার হইয়া বাজারের মধ্য দিয়া যাইয়া রাজপ্রাসাদের সম্মুথে আসিয়া দাড়াইল। আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম ও পথপ্রদর্শকের নির্দেশ মত

### শবিত্রাজক

বৈঠকথানা ও কাছারিবাড়ী অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। অবশেষে বিতস্তার সম্মুথে দিতলের একটা বারান্দায় যে স্থানে স্বামিজীর বসিবার জন্ম গালিচা পাতা হইয়াছিল তথায় আসিয়া আমরা উপস্থিত হইলাম। State Secretary পণ্ডিত ঞ্রীজগংরাম জু, মৃতামিন্দ দরবার রায় বাহাতুর,পণ্ডিত শ্রীমনমোহনলাল লঙ্গর ও অক্তান্ত সরকারি কর্মচারিগণ আসিয়া আমাদের নিকট উপ-বেশন করিলেন। অল্পকণ পরেই মহারাজা বাহাতুরও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিতে শ্যামবর্ণ, থর্ফারা ও কুশ। তাঁহার পরিধানে সাদা কাপড়ের একটা ইজার ও মস্তকে ্রএকটী অতি রহৎ পাগড়ী। তুইজন মাত্র ছোকরা এড-ডি ক্যাম্প তাঁহার সেবায় রহিয়াছে। মহারাজা বাহাতুর অতিশয় ধর্মপরায়ণ ুঁব্যক্তি। কাশ্মীরে নানাস্থানে তাঁহার বহু সদান্তুষ্ঠান আছে এবং প্রত্যহ ১০০১টা পদাফুল দিয়া গৃহদেবতার পূজা করিয়া থাকেন। পূজার পরে পল্নগুলি বিতস্তায় ফেলিয়া দেওয়া সেগুলি সারাদিন ধরিয়া নদীবক্ষে ভাসিতে থাকে ও ব্দলের শোভাকে অতুলনীয় করিয়া তুলে।

মহারাজা বাহাত্বর স্থামিজীর সহিত ধর্মা, আমেরিকার কার্য্য, বেলুড়মঠের এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে বহুক্ষণ আলোচনা করিয়া বলিলেন "বহুদিন পূর্ব্বে বিবেকানন্দ স্থামী ও নিবেদিতা আমার এখানে আনিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ স্থামী আমার হাত দেখিয়াছিলেন।" এইরপে প্রায় একঘণ্টা কথাবার্ডার পর মহারাজা বাহাতুর স্থামিজীকে, যে কয়দিন কাশ্মীরে থাকিবেন তাঁহার অতিথি হইবার জন্ম অনুরোধ করিলেন। স্থামিজী সন্মত হইলে তিনি State Secretary মহাশয়কে স্থামিজীকে State Guest (রাজকীয় অতিথি) করিয়া লইবার জন্ম আদেশ করিলেন ও ৺অমরনাথ যাত্রার সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিলেন। আমরা বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

৺অমরনাথ যাত্রার এখনও ৪ দিন বিলম্ব আছে, আবশু-কীয় সমস্ত আয়োজন সরকারি তরফ হইতে হইবে জানিয়া স্বামিজী নিশ্চিন্ত মনে সহরতলিটী উত্তমরূপে বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।

কাশ্মীর বলিতে সাধারণতঃ শ্রীনগরকেই বুঝাইয়া থাকে।
পূর্বে কাশ্মীরের রাজধানী ছিল "পুরাধিষ্ঠান" বা বর্ত্তমান "পাণ্ডাথান"। উহা শ্রীনগর হইতে তিন মাইল দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।
"রাজতরঙ্গিনী"তে ঐ স্থানে খৃষ্ট পূর্বে ৫০ অব্দে নির্শ্বিত "ভীম
স্থামিন্" ও "বর্দ্ধ মনেশ" মহাদেবের মন্দিরের উল্লেখ দেখিতে
পাওয়া যায় \* অতএব উহা যে খুব প্রাচীন সহর তংবিষয়ে

### र्शिज्ञज्ञ

কোন সন্দেহ নাই। এখন এ প্রাচীন স্থানের একটা মাত্র অতি পুরাতন প্রস্তর নিশ্মিত শিব মন্দির অবশিষ্ট আছে। উহার পাথরগুলি জোড়ে জোড়ে মিলাইয়া বসান, কোন প্রকার মশলা ব্যবহারের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। মন্দিরটা ৯১৩—১১ 📆 কে কাশ্মীর রাজ 'পার্থে'র দ্বারা নির্ম্মিত। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী "মেরু"র নাম হইতে ঐ শিবের নাম "মেরু-বর্দ্ধন-স্বামী" রাখা হয়। রাজা ২য় প্রবর সেনের সময় পর্যান্ত (৪২১ খুঃ) এই রাজধানীটা নদীর বাম দিকে অবস্থিত ছিল। তিনিই ট্রহাকে দক্ষিণ দিকে উঠাইয়া লইয়া আমেন। কহলুৰ মিশ্র ৰানেন খৃঃ পূর্ব্ব ৩০০ অবেদ সম্রাট অশোক এই শ্রীনগর সহর্তী প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্ত্তমানে যথায় পাণ্ডে নাথানের ধ্বংসাবশেষ আছে পরে রাজা অভিমন্তার সময় (১৬০ খৃষ্টাব্দ) হইডেই ইহা প্রকৃত রাজধানী রূপে পরিণত হয়। অশোক নির্দ্মিত खीनगर, वर्षमान खीनगरतत भूक्तांरम এখन य ज्ञानगिरक Gap ( আইত গঞ্চ ) বলে সেই স্থানে ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দিতে রাজা প্রবরসেনী ২য়, হরিপর্বতের নিকট নৃতন রাজধানী প্রবরপ্রর স্থাপন করেন। বিতন্তা নদীর উপর নৌ-সেতু এবং বছ মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। খুষ্টীয় ৬৯ শতাব্দিতে সমাট গোপাদিতোর রাজধানী 'গুপকারে' ছিল। গুপকারের বাকৃত নাম "গোপ গৃহ"। এখন এই স্থানে ইংরেজরা বাস



### স্বামী অভেদানন্দ

করেন এবং কয়েকটা বড় বড় আঙ্গুরের ক্ষেত ও সাহেবদের মদের ভাঁটি দৃষ্ট হয়। কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে নিয়লিখিত রাজাদের নাম ও বর্ণনা পাওয়া যায়।

| সময়                      | নাম                 | কীৰ্ত্তি                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| খৃঃ পূঃ <b>৩য় শতা</b> কী | সম্রাট অশোক         | বৌদ্ধ ধর্মা প্রচার ও শ্রীনগন্থ<br>সহর প্রতিষ্ঠা করেন!•                                                                       |
| ,, ,, ২য় ,,              | হুস্ক, যুস্ক ও কনিচ | বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তুরস্ক<br>দেশীয় শাসকত্রয়।                                                                                |
| খৃঃ পর ৬ঠ "               | মিহির কুল           | হুন দেশীয় শাসন কর্তা।<br>ইহার রাজ্য মধ্য এসিয়া পর্য্যস্ত                                                                   |
| "                         | গোপাদিত্য           | বিস্তৃত ছিল। ইনি ব্রাহ্মণ<br>দিগের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।<br>শঙ্করাচার্য্য পর্বত ও<br>গোপগ্নুহে বহু মঠ ও মন্দির<br>প্রতিষ্ঠা করেন। |
| 55                        | মাতৃ গুপ্ত          | ইহার সময় কাশ্মীর রাজ্য<br>উজ্জ্বিনী রাজ্যের অধীন হয়।                                                                       |
| 22                        | প্রবর সেন ২য়       | হরি পর্বতের নিকট নৃতন<br>রাজধানী নির্মাণ করেন।                                                                               |

| সময়                      | নাম                           | কীৰ্ত্তি                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| খুষ্টাক ৭ম শতাকী          | হল ভ বৰ্জন                    | ইনি সমগ্র পাঞ্জাব রাজ্য                                                                                                                                                                                              |
| <b>్ట</b> ్టులపెన- 9ల శ్ర | ললিভাদিভ্য                    | জয় করেন ও ইহার সময় বিখ্যাত চৈনিক পর্য্যাতক ভয়েন শ্যাং কাশ্মীরে আগমন করেন। ইনি তুর্কিগণকে পরাজিত করেন,তিব্বতীয়গণকে "বাল্তি- স্থান" হইতে তাড়াইয়া দেন, "মার্ত্ত"সহর প্রতিষ্ঠিত করেন, তথাকার স্থ্য মন্দিরের স্তস্ত |
|                           |                               | শ্রেণী ও খাল নির্মাণ করেন।<br>এবং "জয়পীদ" নামক রাজার<br>দ্বারা "জয়পুর" সহর প্রভিষ্ঠিত                                                                                                                              |
| " " baa-bbe               | অবস্থি বৰ্মণ                  | করেন। নদীর উপর বাঁধ রচনা ও বহু অট্টালিকা নিশ্মাণ করেন।                                                                                                                                                               |
| ,, b>0-50-502             | শঙ্কর বর্ম্মণ<br>চক্র বর্ম্মণ | হৃত রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা<br>করেন।<br>অধিনস্থ জমিদারগণ<br>বিদ্যোহী হয়।                                                                                                                                              |

# স্বামী অভেদানন্দ

| 1             | কীৰ্ত্তি                                                                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| রাণী দিদ্দা   | একজন লোহার জাতীয়<br>কৃষককে বিবাহ করেন। উহা<br>হইতে নূতন রাজবংশের উদ্ভব                                                |
| रुर्घ         | হয়।<br>অশেষ গুণান্বিড কিন্তু<br>অত্যাচারী। অল্ল দিনে নিহত<br>হন।                                                      |
| শাহমীর        | প্রথম মুসলমান শাসন<br>কর্ত্তা। ইহার সময় সেকেন্দর                                                                      |
| জৈন উল-আকীন   | বৃৎসিকস্ত অনেক বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির ধ্বংস করনে। বিভাশিক্ষা পোষণ করি তেন। সমৃদ্ধিশালী রাজ্য। বহু হিন্দুদিগের পুনর্বসতি |
| মিজ্জা হাইদার | হইয়াছিল। উত্তর দিক হইতে আসিয়া কাশ্মীর জয় করেন। কাশ্মীর জয় করেন।                                                    |
|               | হর্ষ<br>শাহমীর<br>জৈন উল-আব্দীন                                                                                        |

### পরিব্রাক্তক

|     | সময়         | নাম                            | কীৰ্ত্তি                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| খ্ঃ | <b>5</b> %00 | সমাট জাহাঙ্গীর                 | কাশ্মীরে আচ্ছিবল, ভেরি- নাগ, সালেমারবাগ, চশমাশাই নামক স্থানে ও জন্মুব পথে কোটি কোটি টাকা খরচে অতুলনীয় শোভাময় বহু বাগান বাড়ী নির্মাণ করেন। ইহার প্রধান মন্ত্রী ও শ্বশুর আসফ্ খাঁও কাশ্মীরে "নিসাতবাগ" নামক অনুপম বাগান বাড়ীটী |
| "   | <b>5965</b>  | পাঠান রাজ্ব                    | নির্ম্মাণ করেন।<br>কাশ্মীর রাজ্য কার্লের                                                                                                                                                                                         |
| "   | १५१७         | দেওয়ান চাঁদ                   | অধীন হয়।<br>শিখগণ কাশ্মীর জয়                                                                                                                                                                                                   |
| "   | 7280<br>7200 | কর্ণেল মিঞা সিংহ<br>গুলাব সিংহ | করেন।<br>রাজ্যে সমৃদ্ধি স্থাপন করেন।<br>বর্ত্তমান কাশ্মীর মহারাজের                                                                                                                                                               |
|     |              |                                | স্বর্গীয় পিতামহ। ইংরাজদের<br>সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া<br>কাশ্মীরের রাজস্ব লাভ করেন।<br>ইনি পশ্চিম তিব্বত জয়<br>করেন।                                                                                                           |

### স্থামী অভেদানক

যে কাশ্মীরকে কবিগণ একবাক্যে ভূঃস্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করেন শ্রীনগর তাহারই প্রধান সহর অতএব ইহা যে অতি সৌন্দর্য্যময়ী নগরী তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। পৃথিবীতে এরপ মনমুগ্ধকর স্থান আর দ্বিতীয় নাই। সহরের ঠিক মধ্যস্থল দিয়া বিতস্তা নদী মৃত্ব গতিতে প্রবাহিত। সারা সহরতীতে ইহার উপর মোট সাতটি সেতু আছে। প্রথম ও দ্বিতীয়টী আধুনিক; বাকি পাঁচটী পুরাতন কাশ্মীরী. চঙে প্রস্তত।

১ম সেতুটীর নাম "আমিরা" বা "প্রতাপ সিং কদল"

২য় " হাওয়া কদল

৩য় " "ফতে কদল

৪র্থ " জনা কদল

৫ম " আলি কদল

৬ % " ন্য়া কদল

৭ম " সফ ফর কদল

কাশ্মীরে সেতৃকে "কদল" বলে। প্রথম ও দ্বিতীয় সেতৃর মধ্যবর্তী স্থানকে সহরের উৎকৃষ্ট অংশ, দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ সেতৃ পর্য্যস্ত স্থানকে মধ্যম ও চতুর্থ হইতে সপ্তম সেতৃ অবধি স্থানকে সহরের নিকৃষ্ট অংশ বলা যাইতে পারে। কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় সেতৃর মধ্যবর্তী স্থানেই রাজপ্রাসাদ, বাজার,

### প্ৰিৰাজক

যাত্বর, হাঁসপাতাল, ডাক ও তার ঘর এবং কাছারী প্রভৃতি অবস্থিত। তৃতীয় হইতে পঞ্চম সেতুর, নিকটবর্তী স্থানে দেশীয় লোকদের বাস ও শাল, আলোয়ানের কারখানা সকল আছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম সেতুর দিকে লোকালয় ক্রমশঃ কম হইয়া আসিয়াছে ও বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য নাই।

প্রথম সেতুর নিকট "হুজরীবাগ" নামক একটা বড মাঠ আছে তথায় প্রত্যহ বৈকালে ফুটবল থেলিবার জন্ম স্কুল কলেজের ছেলেরা একত্রিত হয় ও অনেক ভদ্রলোক এইস্থানে ভ্রমণে আসেন। প্রায় প্রতাহই এখানে কোন না কোন বাক্তি বক্ততা করিয়া থাকেন। নিকটেই "আর্য্যসমাজ" গৃহ। হজুরিবাগ হইতে গুলমার্গের তুঙ্গ পর্বতমালা অতি স্থন্দর দেখা যায়। এই মাঠের পার্শ্বেই সরকারি হাঁসপাতাল। আরও তুইটা হাঁসপাতাল এই সহরে আছে। একটা "মুন্সীবাগের" নিকট, তাহার নাম Mission Hospital ও অপরটা ঠিক সহরের মধ্যস্থলে, চতুর্থ সেতুর নিকট, "মহরাজগঞ্জে"। কাশ্মীরে ৃত্বই প্রকার ডাকঘর আছে। এক প্রকার ইংরাজ গভর্ণমেন্টের, ষেমন সকল দেশ আছে, আর এক প্রকার কাশ্মীর সরকারের। ইহার ঘারা কেবল কাশ্মীররাজ্যের ভিতরেই সংবাদ আদান-প্রদান চলিতে পারে,—কাশ্মীরের ব্যহিরে চলে না ৷ বিভক্তা-নদীর অপর পারে ইংরাজী ডাকঘরের সমুখে "প্রতাপ সিং কলজ" নামক বিভালয় অবস্থিত। এত বড় কলেজ কাশ্মীরে আর নাই। ইহার অদুরেই Nedou & Sons এর সর্বোৎকৃষ্ট Hotel, অসংখ্য সাহেব মেম এইস্থানে বাস করেন। ইহার নিকট বহুদুর বিস্তৃত শ্রীনগরের স্থন্দর Polo Ground! সূহবের পূর্বাংশে "শঙ্করাচার্যা" বা "তক্ত-ই-স্থলেমান" নামক একটা ৬২০০ ফিট উচ্চ পাহাড়ের মাথার উপর শঙ্করাচার্য্য স্থাপিত একটি মঠ আছে। মঠটীতে স্থায়ীভাবে কোন দাধু বাস করেন না। উপরে উঠিবার পাথরের সিঁড়ি আছে। তাহা দ্বারা আধ ঘণ্টার মধ্যে পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে পৌছান যায়। উপর হইতে কাশ্মীরের দৃশ্য অতি ত্মন্দর বোধ হয় 🕬 বল দূর পর্যান্ত দেখা যায়। এই পর্বতটীর উপরে সমার্ট অশোকের পুত্র জালক (খঃ পৃঃ ২০০ অবে ) সর্বব প্রথম একটা বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করেন। খৃষ্ট পর ৬ চ শতাকীতে রাজা গোপাদিত্য উহাকে জ্যেষ্ঠেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে পরিণত করেন এবং তথায় একটা স্বতন্ত্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্ত্তমানে শেষোক্তটীর কিয়দংশের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্বতের নিমে সোণারবাগ, মুন্সীবাগ, কুঠিবাগ, হরিসিং ও সেখবাগ নামক পাড়াগুলি যথাক্রমে অবস্থিত। খুন্সীবাগে বড় বড় কুঠিওয়ালাদের ও সাহেবদের দোকান এবং Bank আছে। সকল প্রকার দেশী ও বিদেশী

### পরিব্রাজক

পণ্যন্ত্রব্য এইস্থানে কিনিতে পাওয়া যায়। সেখবাগের বিপরীত দিকে, বিতস্তার অপরপারে, "লালমণ্ডি" নামক ঘাট। এই-স্থানে শ্রীনগরের যাতুঘর অবস্থিত। অনেক প্রাচীন শাল, पालाशान, हिन्दू ७ तोष एनत्त्वीत गुर्छ, প্রাচীন মুজা, প্রাচীন অন্ত্র প্রভৃতি এইস্থানে সংরক্ষিত আছে। ইহার নিকটেই কাশ্মীরের রাজ অতিথিদের বাসগৃহ। এক্ষণে লাহো-রের জ্জ শ্রীসাদিলাল মহাশয় এইস্থানে রাজ অতিথিভাবে বাস করিতেছেন। সহরের দক্ষিণে "গুপিয়ান" নামক পাডায় রাজকুমার হরি সিং বাহাতুরের রেসমের অতি বৃহৎ কারখানা। এরপ রহৎ রেসমের কারখানা ভারতবর্ষে আর নাই। কাশ্মীরে ্রুষ্ম কেহ এই ব্যবসায় করিতে পারে না। ইহা তাঁহার এক ্রিটেটিয়া। প্রায় ৪০০০ ন্ত্রী পুরুষ ও বালক এই কলে নিযুক্ত লৈছে। ইহাদের বেতন দৈনিক। তথানা হইতে 🕫 আনা পর্যান্ত। প্রায় ১৫০,০০০ দ্রী পুরুষ ও বালকবালিকা প্রত্যেক বংসর কারখানা হইতে গুটি পোকার ডিম্ব লইয়া কাশ্মীরের উপত্যকা সমূহের জঙ্গলে যে সকল ত্ঁতবন আছে তাহাতে ইহা চাষ করে এবং রেসমের জন্ম গুটিপোকা সংগ্রহ করিয়া এই কলে যোগান দেয় ও এই প্রকারে প্রায় ৫।৬ লক্ষ টাকা উপার্জন করে। এই কারখানার অল্প দূরেই মহারাজা গুলাব সিংএর সমাধিমন্দির অবস্থিত। এই স্থানের নিকটেই রামবাগ রোডে স্বামী ব্রহ্মানন্দের "নারায়ণমঠ"। স্বামিজী বাঙ্গালী।
কাশ্মীরে প্রায় ছুই বিঘা জমি ক্রয় করিয়া ২২ বংসর যাবং মঠ
ছাপন করিয়াছেন। ভাঁহার মঠে অনেক সাধু সন্মাসী বাস্
করিয়া থাকেন। অসংখ্য মেওয়ার গাছ মঠের উভানে স্যত্নে
রোপিত রহিয়াছে এই সকল বক্ষে প্রচুর ফল জন্মায়। আমরা
এই মঠ দেখিতে গিয়াছিলাম। নাক, সেও, আপেল, আলু-বথেরা
প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে তুলিয়া খাইতে লাগিলাম।

শ্রীনগর সহর ৫,২০০ ফিট উচ্চ। জ্লাই ও আগষ্ট মাসে এই স্থানে খুব গরম পড়ে, কিন্তু বসন্ত ও হেমন্ত কালে শীত ও গ্রীম উভয়ই কম থাকাতে এই স্থানটী অতি রমণীয় হইয়া উঠে। সমগ্র সহরে প্রায় ১২০,০০০ লোকের বাস, তম্মধ্যে বার আনা অংশই মুসলমান। প্রায় ১৩ বংসর পূর্বে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে সহরের অনেক অংশ নম্ভ হইয়া যায়। পুরাতন রাজপ্রাসাদটিও ঐ সঙ্গে নম্ভ হইয়া যায়। বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদটীর ঠিক নিম্নেই বিতস্তানদী মৃহগতিতে প্রবাহিত। সদ্যাকালে বিতন্তার উপর "শিকারা" (চেপ্টা নৌকা) করিয়া বেড়ান অতি আরামদায়ক। স্থামিজী একখানি শিকারা ভাড়া করিয়া নদীতে বেড়াইতে বাহির হইলেন। ছই পাশ্বে তিন চারি তালা উচ্চ কাঠের বাড়ীগুলি বিদেশীর চক্ষে অতি স্থাপর দেখায়। বাড়ীগুলির ছাদের উপর ঘাস ও ফুলগাছ পুঁতিয়া

### পরিব্রাজক

রাখা কাশ্মীরীদের প্রাচীন প্রথান' ছুই ধারের ঘাটে অসংখ্য কাশ্মীরী নরনারী ও বালকবালিকা স্নান করিতেছে। তাহাদের দ্রী পুরুষ সকলেরই অঙ্গে একটা করিয়া সাদা আলখেলা (ফেরাঙ্গ) প্রাচীন আর্য্যজাতীর পোষাকের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। দ্বিতীয় সেতুর নিকট, এখন যে স্থানে "মালায়র ঘাট" অবস্থিত, পুরুর্বে সেই স্থানে রাজা "সমধিমতের" দ্বারা (খৃঃ পুঃ ৫০ অন্দে) প্রতিষ্ঠিত "তার্দ মনেশ" নামক দেবমন্দির ছিল; পার্শ্বে একটা শশ্মান ঘাট এবং "মায়াসুম" নামক একটা স্বুহং দ্বীপ ছিল। এখন ঐ স্থানে ইংরাজপল্লী হইয়াছে। যে স্থানকে এখন "ডোগজান" কহে পূৰ্কে সেই স্থানকে "হুৰ্গা গলিকা" এবং "বোচওয়ারা" নামক স্থানকে "ভূক্রিবাটিকা" কহিত। এই ছর্<u>গ</u>া গলিকা স্থানেই অন্ধ রাজা যুধিষ্টিরকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল। নদীতীরে "সা হামাদন" মস্জিদটির দৃশ্য অতি সুন্দর, ইহা আগাগোড়া কাষ্ঠ নিশ্মিত এবং নানাবিধ কারুকার্য্য খচিত। নিকটেই আর একটা স্থানর মসজিদ রহিয়াছে, উহা প্রস্তর নির্শ্বিত বলিয়া উহাকে "পাথর মসজিদ" কহে। সাম্রাজ্ঞী নূর্মহল উহার স্থাপয়িত্রী। চতুর্থ সেতুর নিকট জৈনউল আব্দিনের বিখ্যাত গোরস্থান অবস্থিত। ইহা ইষ্টক নির্মিত। একখানি পাথরে পালি ভাষায় লিখিত বিবরণ এই স্থানে আছে। পর্য্যন हेक Rev. Dr. Abbot छेटा आविकात करतन। निकरहेटे

"মহারাজগঞ্জে"র বৃহৎ বাজার। সমগ্র শ্রীনগরে একমাত্র এই স্থানেই মৎস্থ বিক্রয় হয়। এই স্থান হইতে ১০ মিনিটের পথ যাইলে বিখ্যাত "জন্মা মস্জিদ" দেখিতে পাওয়া তৃতীয় ও চতুর্থ সেতুর মাঝামাঝি স্থানে "পাপিয়ে মাসী" (কাগজের আসবাব), "চাপ্লী" জতা, শাল ও আলোয়ান প্রভৃতি কাশ্মীরী শিল্পের কয়েকটি বড বড দোকান আছে। নদী দিয়া যাইতে যাইতে এই স্থানের উভয় তীরে অসংখ্য বিজ্ঞাপন, দোকানের নাম ও সাইন বোর্ড দৃষ্টিপথে পতিত স্ইতে লাগিল। দক্ষিণ দিকে একটি স্থন্দর মন্দির রহিয়াছে। ইহা পণ্ডিত রামজ নামক শ্রীনগরের জনৈক বিখ্যাত ব্যক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত: ষষ্ঠ সেতৃর দিকট নদীর দৃশ্য অতি মনোহর। চারিদিকে পাহাড়। সম্মুথে একটি মুসলমানগণের "এদগা", Dufferin Hospital এবং ইয়ার্কান্দিগণের সরাই। হেমন্ত-কালে যখন কারাকোরাম পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া মধ্য এসিয়াবাসী ইয়ার্কান্দিগণ চামরি গাইএর পিঠে চরস ও নামদার বোঝা চাপাইয়া ব্যবসায়ের জন্ম শ্রীনগরে আসে, তখন ভাহারা এই সকল সরাইতে বাস করে এবং শীতের শেষে যখন বরফ গুলিয়া পার্ববৃত্যপথ সকল উন্মুক্ত হয় তথন স্বদেশে ফিরিয়া যায় । এই স্থানের অল্প দুরেই এনিগর হুইতে রাওলপিণ্ডি যাইবার পথটা অবস্থিত। আমরা নদীবক্ষ হইতে উহা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম 🌬

### পরিব্রাজক

প্রথম সেতৃর নিকট রাজপ্রাসাদের বিপরীত দিকে বিতস্তা নদী হইতে একটি খাল বাহির হইয়াছে, উহা বরাবর "গৌকদল" ও "চানারবাগের" মধ্য দিয়া "দাল হ্রদে" যাইয়া পড়িয়াছে। চানার বাগের নিকট খালের উপর বহু সাহেব মেম ও দেশীয় ভ্রমণকারি House Boat গ্রীম বাস করেন। স্থানটীতে এত অধিক চানার বৃক্ষ যে, তাহা হইতেই এই স্থানটী ঐ প্রকার উপাধিলাভ করিয়াছে। স্থানটী খুব ছায়াযুক্ত ও মনোহর দৃশ্য পূর্ণ কিন্তু বিশেষ স্বাস্থ্যকর নহে। এই স্থানে মশা যথেষ্ট আছে। দাল হ্রদ ও এই খালচীর সংযোগ স্থলে মহারাজ গোলাব সিং কৃত একটী বক্তা ফাটক আছে : উহাকে "দাল দরোয়াজা" কহে। উহা বন্ধ করিয়া দিলে হ্রদের জল খালে আসিতে পারে না। বস্তার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ম শ্রীনগরে নানা স্থানে এই প্রকার ফাটক আছে। ১৮৯৩ ও ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের প্রবল বক্সায় সহরের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল বলিয়া এই সকল ফাটক নির্ম্মিত হইয়াছে। 'শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ের' দিক দিয়া আর একটা খাল বিভন্তা হইতে "দাল" পর্যান্ত বিস্তত আছে। ইহাকে "মারখাল'' কহে। ইহার উৎপত্তি স্থলের নিকট "দিলদারখাঁবাগে" একটা সরকারী স্কুল অবস্থিত। ইহার গৃহগুলি ছোট ছোট এবং ইট ও কাঠ দিয়৷ কাশ্মীরী ডংএ প্রস্তুত। খালটাতে অনেক সেতু ও করেকটা পাথর বাঁধান ঘাট রহিয়াছে। ইহার জল অতি অপরিষ্কার। যেস্থানে খালটী শেষ হইয়াছে তাহাকে "আঞ্চার" কহে। এই স্থানে এক দিক দিয়া সিন্দ্নদ ও গন্ধরবল যাইবার জলপথ আছে। পথ বরাবর "দাল" হুদের দল ও পানা পূর্ণ জলের উপর দিয়া গিয়াছে। এই স্থানে একটা "ঈদ গাহ" অবস্থিত। ইহার সম্মুখস্থ ময়দানটীতে মেলা হয়। অপর পাশ্বে "আলিমস্জিদ" নামক একটা স্থদৃশ্য প্রাচীন মস্জিদ আছে। উহা ১৫শ শতাকীতে নির্ম্মিত হয়।

নিকটেই হরিপর্বেতের উপরস্থ প্রাচীন ছর্গ ও নিম্নস্থ জ্মা মস্জিদ দর্শন্যোগ্য। মস্জিদটা হরিপর্বেতের দক্ষিণে চতুর্থ সেতু (জিনা কদল) হইতে অল্প দূরেই অবস্থিত। ইহা ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। স্থলতান সেকেন্দর সাহ নামক জনৈক শাসনকর্তা এইটার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে ইহা নই হইয়া যাইলে, স্থলতান মহম্মদ সাহ ইহার পুনঃ সংস্কার করেন। পুনরায় ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ইহা অগ্নিতে বিনম্ভ হইয়া যাইলে, ভারত সম্রাট প্রক্লজীব ইহার উদ্ধার সাধন করেন। কাশ্মীরে যে সকল মুসলমান বাদসাহ রাজহ করিয়া গিয়াছেন ভাঁহারা সকলেই ইহাকে খুব যত্ন করিতেন। সম্রাট আকবর ইহার নিকটে একটা সহর বসাইতে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। এই স্থানের পুরাকাহিনী আলোচনা করিলে দেখিতে

# পরিব্রাজক

পাওয়া যায়, যে স্থানে এই মদজিদটী অবস্থিত তাহার নিকট হরিপর্বতের দক্ষিণে রাজা ২য় প্রবর সেনের কৃত "প্রবরেশ" নামক মহাদেবের একটা মন্দির ছিল। তিনি এই স্থানে একটা নৃতন সহরও বসাইয়াছিলেন, তখন এই স্থানকে "শারীতক" কহিত। এই স্থানের উত্তরে একটা তুর্গাদেবীর, দক্ষিণে "ভীম স্বামী"নামক গণেশের এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে "বিষ্ণুরণ স্বামী" নামক দেবতার মন্দির ছিল। রাজা রামাদিত্য শেষোক্তটী নির্মাণ করিয়া ছিলেন। এই সকলের ধ্বংদাবশেষ অভাপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে যে সকল প্রাচীন দ্রব্য মাটী খুড়িয়। পাওয়া গিয়াছে, তমধ্যে Dr Abbotএর আবিষ্কৃত খুষ্ট পূর্বে ১৫০ অন্দে লিখিত ব্রাহ্মী অক্ষরে একটা প্রস্তর লিপি, গুপু অক্ষরে লিখিত রাজা প্রবর সেনের মূদ্রা এবং সারদা অক্ষরে লিখিত রাজা অবস্থি বর্মার (৮৪৫—৮৪খঃ) মুদ্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীনগর যাত ঘরে ঐ গুলি রক্ষিত আছে।

হরি পর্বতের উপরিস্থিত তুর্গটী দেখিতে হইলে শ্রীনগরের মৃতামিদ্ দরবারের দপ্তর হইতে অনুমতি পত্র আনিতে হয়। ৪০০ ফিট উদ্ধে পাহাড়ের উপর ইহা অবস্থিত। ইহা প্রাচীন কালে বৌদ্ধগণের মঠ ছিল। পরে আক্বর বাদসাহ ইহাকে তুর্গরূপে পরিণত করেন। এখন এইস্থানে মহারাজা কাশ্মীরের কয়েক জন দিপাহী, কয়েকটি বন্দুক ও তোপ আছে।

হরি পর্বতের উপর হইতে নামিয়া স্বামিজী ইহার পাদদেশে অবস্থিত "থানা ইয়ারী" নামক বস্তির মধ্যস্থ যাভখুষ্টের সমাধি মন্দিরটা দেখিতে যাইলেন। স্থানীয় মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে তাঁহাদের পয়গম্বর ঈুশা স্বদেশে শত্রুর তাড়নায় কয়েকজন সহচর সহ গুপ্তভাবে এই স্থানে পলাইয়া আসিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বাস করেন ও শেষে তাঁহার স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হইলে তাঁহার শিষ্যগণ এই স্থানে তাঁহাকে সমাহিত করেন। সমাধি মন্দিরের ভিতরটীতে অতি পবিত্রভাব বর্তুমান। দেওয়ালের মধ্যস্থিত একটা স্থরঙ্গের ভিতর হইতে দিব্য গন্ধ বাহির হইয়া থাকে। তাঁহারা ইহাকে ঈশা পয়গন্থরের বিভূতি মনে করেন। এই স্থানে অনেকে রোগ আরাম হইবার জন্ম হত্যা দিয়া থাকেন। অনেকে বলেন ভগবান যীশু কাবুলের পথে কাশ্মীরে আসিবার সময়ে যে পুষরিণীতে হাত মূখ ধুইয়া জল পান করিয়াছিলেন তাহা অভাপি বৰ্ত্তমান আছে। তাহাকে "ইউ স্থফ তালাও" কহে। এই সমাধি স্থানের মুসলমানগণ বলিলেন "তারীখ-ই-

### পৱিব্ৰাজক

আঝাম" নামক আরবী কেভাবে উক্ত বিষয়টা বর্ণিত আছে। পশ্চিম তিকাতের "হিমিসু মঠে" আগমন, ৺জগলাথ ধামে ব্রাহ্মণগণের নিকট বেদ অধ্যয়ন প্রভৃতি যীশুখুষ্ট সম্বন্ধে যে সকল কিম্বদন্তি প্রচলিত আছে, এই স্থান দেখিয়া সেগুলি সতা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ক্রয় দেশীয় প্র্যাটক Dr Notovitch তাঁহার 'The Unknown Life of Jesus' নামক পুস্তকে যীশুর তিব্বত আগমন সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তঃথের বিষয় তাঁহার ঐ পুস্তক সরকার হইতে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। স্বামিজী বলিলেন যীশুর জীবনের যে অংশের কোন তথ্যই পাওয়া যায় না ভারতবর্ষে অহুসন্ধান করিলে তাহার অনেক কিছুই পাওয়া যাইতে পারে। কয়েকখানি Photo তুলিবার পর স্বামিজী এই স্থান হইতে বাহির হইয়া নিকটবর্তী ''রাণা বাড়ী"\* নামক পাডায় অবস্থিত 'বিবেকানন্দ পাঠাগার'টা দেখিতে গেলেন ।

তথাকার কয়েকজন সভ্য ও ডাক্তার শ্রীরাম আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। পাঠাগারটা একতলায়, একেবারে খালের তীরেই সান বাঁধান ঘাটের উপর অবস্থিত। ঘরটা

<sup>\*</sup> এই স্থানের প্রাচীন নাম "রজন বাটিকা" ছিল।

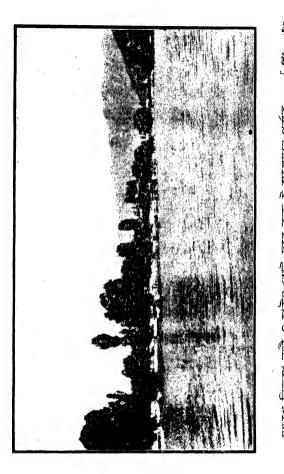

সমূথে বিত্তস্তা নদী ও হাউস বোট দূরে তক্ত-ই-স্থলেমান্ পর্বত

বেশ বড় প্রায় ২০৷২৫ হাত লম্বা। তিনটী আলমারীতে পুস্তক রহিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের প্রায় সব পুস্তকই একটা টেবিল, তুই খানি চেয়ার ও শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রভৃতির কয়েকখানি ছবি এই স্থানে রহিয়াছে। স্থানীয় স্কুল কলেজের ছাত্রেরা প্রত্যহ বৈকালে এখানে একত্রিত হয় এবং শনিবার ও রবিবারে বক্তৃতাদি করে। ডাক্তার শ্রীরাম এঁদের প্রধান কর্মী। ইনি খুব উচ্ছোগী ভদ্রলোক ইহার একটা Boy Scoutএর দলও আছে। ইহার বাড়ী পাঞ্জাবে। শ্রীনগরে ইনি Family লইয়া বাস করেন ও Dufferin Hospital Sub-assistant Surgen এর কার্য্য করেন। এইস্থানের সভ্যুগণ স্বামিজীর বই পডিয়া তাঁহাকে দেখিতে উৎস্থক হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অমুরোধে স্বামিজা "ছাত্র জীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে একটা নাতিদীর্ঘ বক্ততা করিলেন। এই স্থানের ভার লইয়া চালাইবার মত উপযুক্ত এক জন ত্যাগী কর্মী পাঠাইয়া দিবার জন্ম ছাত্রেরা স্বামিজীকে অন্মরোধ করিলেন। স্বামিজীও চেষ্টা করিতে স্বীকৃত হইলেন। অতঃপর এই স্থান হইতে বিদায় লইয়া আমরা শিকারা চড়িয়া অন্তত্ত চলিলাম।

এই স্থানের অল্প দ্রেই "ক্রনিয়াল" নামক পাড়ায় শিয়া
মুসলমানদের একটা মস্জিদ দেখিতে পাইলাম, এই মস্জিদে

#### পরিভাজক

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ভীষণ বিজোহের অনেক নিদর্শন বিভ্নমান আছে।
ইহার উত্তরে শ্রীনগরের জেলপানা। তথায় কয়েদীদের হাতে
প্রস্তুত কাগজ, কার্পেট প্রভৃতি কিনিতে পাওয়া যায়। ইহার
কাছেই সরকারি কুষ্ঠ হাঁসপাতাল, তথায় ১২০টা Bed আছে
ইহার সম্মুখস্থ ঘাটের নাম "কুজিয়ারবল"। এই স্থান হইতে
আরও কিয়ৎদূর গমন করিতেই আমরা বিখ্যাত "দাল" হুদে
আসিয়া পৌছিলাম।

'দাল' হুদ উত্তর দক্ষিণে ৫ মাইল ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ২ মাইল দীর্ঘ। ইহার অনেক অংশ খুব দল পূর্ণ বলিয়া ইহার ঐ প্রকার নাম হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে খুব স্বচ্ছ ও গভীর জল বিভামান থাকিলেও ইহার অধিকাংশই অতিশয় ঝাজি দল পূর্ণ ও অল্প জল বিশিষ্ট। ইহার পশ্চাতে ৪০০০ ফিট্ উচ্চ কয়েকটা পর্বত অবস্থিত এই হুদে অসংখ্য ভাসমান উভান রহিয়াছে ইহা কাশ্মীরের একটা নৃতন জিনিস। বাঁশ দিয়া দলগুলিকে একত্র করিয়া বাঁধিয়া ভাহার উপর মাটা ফেলিয়া এইগুলি নির্দ্মিত হয়। এই সকল উভানে তরমূজ, খোরমূজা ও সকল প্রকার শাকসজ্জীই উৎপন্ন হয়। প্রয়োজন হইলে এই গুলিকে নৌকার পিছনে বাঁধিয়া অন্তত্র লওয়া চলে, নচেং সাধারণতঃ এইগুলি পাড়ে পাড়ে যে সকল Willow গাছ বহিয়াছে ভাহার সহিত বাঁধা থাকে। এই সকল Willow গাছ

# স্থামী অভেদানক

হইতে Hockey, Cricket প্রভৃতির Bat হইয়া থাকে। ইহা
কাশ্মীরের একটা লাভজনক ব্যবসায়। হুদের ধারেই "হজরংবল"
নামক একটা বৃহৎ মস্জিদ অবস্থিত। এই স্থানে হজরং মহম্মদ
সেল্লেল্লা আলেহেসেল্লামের তুই গাছি মাথার কেশ এবং মৎস্থ
হংস, সর্প প্রভৃতির আকৃতি বিশিষ্ট বহু প্রস্তরের পাত্র রক্ষিত
আছে। সদের সময় এই স্থানে একটা বৃহৎ মেলা বসে;
সহরের প্রায় অর্জেক লোক এই সময়ে এই স্থানে সমবেত হয়ু।
ইহার অল্ল দ্রেই "নাসিমবাগ" নামক একটা স্থানর উভান
অবস্থিত। ইহা সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই স্থানের
অসংখ্য চানার গাছ পূর্ণ দৃশ্য অতি মনোহর।

ইহার নিকটেই হুদবক্ষে "ম্বর্ণলঙ্কা" নামক একটা মুন্দর
নীপ অবস্থিত। ইহা প্রায় ৮০ হাত দীর্ঘ। এই স্থান হইতে
কাশ্মীরের বিখ্যাত "সালিমারবাগ" নামক বাদসাহী উভানটী
প্রায় এক মাইল। আমরা তথায় গমন করিলাম। কয়েকটী
পর্বতের পাদদেশে একটা সুরহৎ ঢালু ভূমিখণ্ডে এই উভানটী
ক্ষবস্থিত। ভিতরে প্রায় ১০০ কোয়ারা রহিয়াছে। পার্শ্বস্থিত
পর্বতের ঝরণাটীকে লুক্কায়িত ভাবে আনিয়া এরপ কৌশলে
এই সকল ফোয়ারার মধ্য দিয়া পরিচালিত করা হইয়াছে যে,
তাহা দেখিয়া তৎকালীন ইঞ্জিনিয়ারগণের বৃদ্ধির প্রশংসা না
করিয়া থাকা যায় না। উহার প্রবল জলরাশি ৬৭টী বৃহৎ

## পরিব্রাজক

ও উচ্চ সি ডি দিয়া জলপ্রপাতের স্থায় পড়িয়া নিম্নস্থিত হ্রদে যাইয়া মিশিতেছে। শ্রীনগর হইতে মোটরকার বা টাঙ্গা যোগে স্থলপথেও এই স্থানে আসা যায়। অনেকে এ রূপে আসিয়াছেন দেখিলাম। উল্পানটীর মধ্যে নানাবিধ ফল ফুলের গাছ রহিয়াছে। মধ্যস্থলে একটা আগা গোড়া কৃষ্ণ-পাথরের নির্মিত নানাবিধ কারুকার্য্যখিচিত বিশ্রামাগার রহিয়াছে। ভিতরে জানানাদিগের স্বতম্ত্র মহল বিশ্বমান। ১৬১৯ খুষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গার তদীয় মহিষী নূর মহলের জন্ম এই প্রমোদ উন্থানটী নির্মাণ করেন। এই মনোরম স্থানে আসিলে সকলকেই এক বাকের স্বীকার করিতে হয় য়ে, ভৃঃস্বর্গ কাশ্মীরের যে কি মর্যাদা তাহা বাদশাহগণই ব্রিয়াছিলেন। তাঁহাদের হাত না পড়িলে আজ কাশ্মীরের এত শোভা ইইত না।

ইহার অল্প দূরেই মোগল বাদশাহগণের আর একটা সংখর বাগানবাড়ী "নিশাতবাগ" অবস্থিত। ইহা সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্বশুর ও প্রধান মন্ত্রী আসফ খাঁর দ্বারা নির্মিত। ইহা সালেমার বাগ হইতে সৌন্দর্য্যে ও নির্মাণ কৌশলে কোন অংশেই হীন নহে। অনেক প্রবাসী নরনারী এই স্থানে বন ভোজন করিতে আসিয়াছেন দেখিলাম। যদি আজ ভারতে মোগল সাম্রাজ্য বর্ত্তমান থাকিত তবে কি আর সাধারণ লোকে এই সকল নবাব, বাদশাহের প্রমাদ উষ্ঠানে প্রবেশ করিতে বা বন ভোজন

করিতে সাহস পাইত! যে স্থানটীতে মণিমুক্তাখচিত মহামূল্য আসনে, আমীর, ওমরাহগণ পরিবেষ্টিত হইয়া দিল্লীখর বাদশাহ-গণ উপবেশন করিতেন আর শত শত প্রহরী উন্মূক্ত কৃপাণ হক্তে উত্থান পাহারা দিত, আমরা সেই স্থানটীতে বসিয়া কালের কঠোর পরিবর্ত্তনের কথা ভাবিতে লাগিলাম।

ইহার অল্প দূরে "রূপালংকা" নামক একটা দ্বীপ অবস্থিত। তাহার অনতিদূরেই "গোপকার" ও "পরিমহল" বস্তি। ১৪৫০ খুষ্টান্দে স্থলী মুসলমানগণ এই স্থানকে জ্যোতিষ্ বিভালোচনার প্রধান কেন্দ্র করিয়াছিলেন। সেই সময়ের কয়েকটা প্রাচীন অট্টালিকা ও দিঘীর ঘাটের ধ্বংসাবশেষ এখনও এই স্থানে বিভামান আছে। ইহার নিকটেই সম্রাট জাহাঙ্গীরের নির্মিত "চশমাশাই" নামক আর একটা স্থন্দর বাগানবাড়ী রহিয়াছে। "চশমা" শন্দের কাশ্মীরী অর্থ ঝরণা। এই স্থানে স্থাত্থ জলের কয়েকটা ঝরণা আছে বলিয়া উহার এ প্রকার উপাধি হইয়াছে। স্থানীয় অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কাশ্মীর প্রবাসী অনেকে এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। কুমার হির সিং বাহাত্রের এই স্থানে অনেক গুলি বাংলো, বাগানবাড়ী ও অতিথিশালা আছে।

শ্রীনগর সহরটা এইরূপে তিন দিন ধরিয়া পরিদর্শন করিবার পর স্বামিজী চতুর্থ দিনে ৺অমরনাথ যাত্রার জ্বন্থ প্রস্তুত হইতে

# পরিব্রাজক

আদেশ দিলেন। এই দিবস করেকজন বাঙ্গালী যাত্রী ৺অমরনাথ দর্শনের উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে শ্রীনগরে আসিয়া শ্রীরসিক বাবুর Out-houseএ বাসা লইলেন, তন্মধ্যে কলিকাতা বহু-বাজার নিবাসী শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাস মহাশয়ের সহিত আমাদের পূর্ব্বে পরিচয় ছিল। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত ও প্রায়ই ছুটীর দিনে বেলুড় মঠে বা উদ্বোধন অফিসে আসিতেন। স্বামিজীর সহিত দেখা করিয়া তিনি তাহার সেবা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং সামিজীও তাহাতে সম্মত হইলেন। ঠিক হইল তিনি আমাদের সঙ্গে থাকিয়া ৺অমরনাথ দর্শনে যাইবেন ও পথে স্বামিজীর সেবা করিবেন। সন্ধ্যায় কাশ্মীর মহারাজা ভাতি, মোটর, টাঙ্গা, কুলি, ঘোড়া, পথপ্রদর্শক, পাচক, খাছা-দ্রব্য, তাঁবু, শীতবন্ত্র প্রভৃতি ৺অমরনাথ যাতার জন্ম প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী স্বামিজীকে পাঠাইয়া দিলেন। যে সরকারি কর্মচারীটী এই সকল লইয়া আসিয়াছিলেন তিনি আমাদিগকে সকল ব্ৰাইয়া দিয়া আৰু যাহা যাহা প্ৰয়োজন তাহা বাজার চ্ঠতে আমিতে গেলেন।

প্রভাতে প্রমরনাথ যাত্রা করিতে হইবে, আনন্দে উৎফুল্ল হন্য়া আমরা অনেক রাত্রি পর্যান্ত মালপত্র গুছাইয়া শয়ন করিলাম ।

## <u>৺অমর্নাথ দর্শন</u>

পরদিন, ১লা আগষ্ট, প্রভাতে ৮ ঘটিকায় অতুলবাবু ও স্থানা তুইখানি সরকারী টাঙ্গাতে স্বামিজীর মাল পত্র সহ প্রীনগর হইতে যাত্রী দলের সহিত "মার্ভণ্ড" রওনা হইলেন। এ স্থানটী প্রীনগর হইতে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রীনগর পরিত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রিগণ এ স্থানে প্রথম রাত্রি যাপন করেন।

পরদিন দ্বিপ্রহরে স্বামিজী, সরকারি তত্ত্বাবধারক প্রসাদ জ'র সহিত একথানি দরকারি মোটরে "আইশমোকাম" যাত্রা করিলেন। পথে "অবন্তিপুরে" নামিয়া আমরা তথাকার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষগুলি বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। স্থানটা শ্রীনগর হইতে ১৮ মাইল দূরে, একেবারে পথের ধারেই অবস্থিত। এই স্থানে রাজা অবস্থি বন্ধার রাজধানী ছিল। তিনি ৮৫৮ হইতে ৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত এই স্থানে রাজত্ব করেন এবং "অবস্থীশ্বর" ও "অবন্থি স্থামী" নামক তুইটা মহাদেবের মন্দির এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই মন্দির তুইটার ধ্বংসাবশেষ এবং তৎকালীন ব্যবহৃত নানাবিধ জব্য এই স্থান থু ড়িয়া পাওয়া গিয়াছে। এই খননকার্য্যে (Excavation) পুরাতত্ববিৎ শ্রীজগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

# পরিব্রাজক

অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এখনও খননকার্য্য চলিতেছে। মাটীর অনেক নিম্ন হইতে প্রাচীন রাজধানীর বল নিদর্শন বাহির হইয়াছে। এই স্থান হইতে উদ্ধৃত সামগ্রী সকল শ্রীনগর যাত্বরে ও এই স্থানে রক্ষিত আছে।

আমরা বেলা আন্দাজ তুই ঘটিকার সময় "আইশমোকামে" আসিয়া পৌছিলাম। শ্রীনগর পরিত্যাগের পর অমরনাথ-যাত্রিগণ এই স্থানে দ্বিতীয় রাত্রি যাপন করেন। এই স্থানটী "মার্ত্তও" হইতে ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। সামরা আসিবার পূর্ব্বেই যাত্রীরা এই স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছেন। অতুল-বাবুও আসিয়াছেন। কাশ্মীর সরকারের "ধর্ম্মার্থ বিভাগের" অধ্যক্ষ শ্রীকাশীরাম জুমহাশয় আমাদিগের বাসের জন্ম উত্তম স্থানে ছইটা তাঁবু খাটাইয়া ও সকল বিষয়ের ত্মবন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। পানীয় জল নিকটবর্তী ধান্তক্ষেত্র হইতে আনিতে হইল, কারণ প্রামা নদীটীর জল দূষিত। দূষিত জল পান করিয়া পূর্ব্বে প্রায়ই কাশ্মীরে কলেরার উপদ্রব হইত, তাহাতে ৬০০০ এরও অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার পর হইতেই কর্ত্তপক্ষ সূতর্ক হন ও শ্রীনগর সহরে জলের কল স্থাপন करतन। श्रात ১৯००, ১৯०१ धवर ১৯১৫ খুষ্টাবেদ याम्छ সামাক্ত কলেরা দেখা দিয়াছিল কিন্তু উহা পূর্কের ভার ভীষনা-কার ধারণ করিতে পারে নাই।

### স্বামী অভেদানক

কাশ্মীর সরকার ধর্মার্থ বিভাগের হস্তে প্রতি বংসর এই ৺অমরনাথ মেলার স্থান্দোকস্তের জন্ম প্রায় ১২০০০ টাকা প্রদান করিয়া থাকেন। ধর্মার্থ বিভাগ, এই টাকা হইতে যাত্রীদের স্থাবিধার জন্ম রাস্তা ও সেতু নির্মাণ, হাঁসপাতাল ও ভলেন্টিয়ারের বন্দোবস্ত প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন এবং দরিদ্র ও সন্মাসীদিগকে খোরাকি, শীতবন্ধ প্রভৃতি প্রদান করেন। পথে যে সকল স্থানে হধ, কাঠ, কুলি, ঘোড়া প্রভৃতি হুপ্রাপ্য সেই সকল স্থানে ঐ সব দ্রব্য সহজ্ব প্রাপ্য করিয়া দিয়া ইহার। মহাপুণ্য সঞ্চয় করেন।

আইশমোকামে একটি ক্ষুদ্র নদীর তীরে একটি মাঠে প্রায় ২০০ তাঁবুতে যাত্রিগণ বাদ করিতেছেন। প্রত্যেক তাঁবু হইতে উনানের ধোয়া উঠিতেছে। প্রায় ৫০০ যাত্রী এই বংসর ৺অনরনাথ দর্শনে চলিয়াছেন। অক্য অক্য বার এত অধিক যাত্রী হয় না। একটি ক্ষুদ্র রাজারও সক্ষে সঙ্গে চলিয়াছে। আকাশ মেঘাচছর। ছই দিন হইতে ক্রমাগত বারিবর্ষণ হইয়া অভা প্রাতঃকাল হইতে মাত্র বন্ধ আছে। পুনরায় হইতে পারে। এই পথে বৃষ্টি হইলে যাত্রীদের বড় কন্ট হয়। আলানি কাঠ, মাল পত্র, পোষাক পরিচ্ছদ সমস্তই ভিজিয়া ঘায়। বিশেষতঃ তাঁবু গুলি ভিজিয়া এত ভারি হয় যে, সেই গুলি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লওয়ার পক্ষে বড় অস্কুবিধা-

### পরিব্রাক্তক

জনক হইয়া উঠে। পথ সকল বৃষ্টিতে কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছে। শ্রীনগর হইতে এই পর্যন্ত পথ বেশ চওড়া, কিন্তু স্থানে স্থানে প্রায় ১০০ গজ স্থান ব্যাপিয়া পথে কাদার নদা হইয়া রহিয়াছে। সেই সকল স্থান, মাল পত্র ও বোড়া সহ অতিক্রম করিতে যাত্রীদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল। আমাদের মোটর স্থানে স্থানে অচল হইয়া পড়িল, কাদার মধ্যে পিছনের চাকা বেগে ঘোরা সত্তেও সম্মুখের চাকা আদৌ ঘুরিল না। শেষে কুলি দিয়া মোটর ঠেলাইয়া কাদা পার করিতে হইল।

চতুর্দ্দিকের উচ্চ পর্বতমালা, নিমের স্রোত্স্বতী, সবুজ্ ঘাসপূর্ণ সমতলভূমি ও অসংখ্য আক্রোট, চানার প্রভৃতি রক্ষের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমরা এই স্থানের "আইশ-মোকাম" বা "বিশ্রামস্থান" নামের সার্থকতা অমুভব করিতে লাগিলাম। এই স্থানের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া স্থামিজী আমাদিগকে বলিলেন,—কাশ্মীরকে কেবল ভূংস্বর্গ বলিলে এই স্থানের মর্য্যাদা কুল্ল করা হয়।—কাশ্মীর প্রকৃত পক্ষে ভূংস্বর্গের সমষ্টি।

যাত্রীদের বাসস্থানের নিকটেই "আইশমোকাম" গ্রামখানি অবস্থিত। গ্রামখানি ক্ষুত্র ও অধিবাসিগণ সকলেই মুসলমান। বাড়ীগুলি কাষ্ট নির্মিত ও প্রায়ই দ্বিতল। অধিকাংশ বাড়ীতেই

## স্বামী অভেদানস্দ

বেডা দিয়া ঘেরা শাক সজীর বাগান রহিয়াছে; তথায় ওলকপি, টোম্যাটো প্রভৃতি গাছ হইয়াছে। গ্রাম হইতে বহু নরনারী যাত্রিগণকে দেখিতে ও তুগ্ধ, আপেল, নেস্পাতী প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। স্বামিজী গ্রামখানি দেখিতে যাইলেন। তথায় একটা মদ্জিদে একটা ক্ষুদ্র পাঠশালা বসিয়াছে। মদজিদটী প্রাচীন। বহু দিন পূর্বের নূরউদ্দীন নামক কাশ্মীরের একজন বিখ্যাত পীরের জৈমুদ্দীন নামক জনৈক শিষ্য এই গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার খুব অলোকিক শক্তি ছিল। এইরূপ কথিত আছে মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ থুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। পরে তাঁহার শিয়োরা স্বপ্নে আদেশ পান যে, প্রভাতে যে স্থানে তাঁহার যষ্টি পাওয়া যাইবে সেই স্থানে তাহার নামে একটা মসজিদ যেন তাঁহারা প্রতিষ্ঠা করেন। সেই কারণে এই মসজিদ্টা নির্দ্মিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে কিছু দুরে হাপংনাগে একটি তামার খনি রহিয়াছে। স্বামিজী উহা দেখিয়া তাবতে ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রে মুসলধারে রৃষ্টি আরম্ভ হইল। যাহারা এক-ছাদ-যুক্ত তাঁবু সঙ্গে আনিয়াছিল তাহাদের সমস্ত আসবাব ভিজিয়া গিয়াছিল। আমাদের উভয় তাঁবুই ছই-ছাদ-যুক্ত ছিল, সেই জন্য বৃষ্টি আমাদের কোনই ক্ষতি করিতে পারিল না।

প্রভাতে বৃষ্টি থামিলে মোটরখানিকে বিদায় দিয়া স্বামিজী

### পরিবাজক

ঝাম্পানে, \* এবং অন্যান্য সকলে অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন।
স্থানা ও প্রসাদ জ্ আমাদের মালবাহী কুলি ও ঘোড়ার সঙ্গে
রহিল। অতুলবাব্র ঘোড়ার চড়া অভ্যাস ছিল না, সেই জন্য সহিস তাঁহার ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ধীরে ধীরে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে তিনি আমাদের দল হইতে অনেকটা পিছনে পডিয়া গেলেন।

আমাদের অভকার পড়াও "পহেলগাঁও"। এ স্থান আইশমোকাম হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। এই পথে কোন দিন কোন স্থান পর্যান্ত যাত্রীরা গমন করিবেন তাহা পূর্বে হইতেই নির্দিষ্ট করা আছে, তজ্জনা উহাকে "পড়াও" কহে। সকল যাত্রীকেই এক সঙ্গে চলিতে হয়। "ছড়ি"র আগে কেহ যাইতে পারে না। ইহাই এ তীর্থের নিয়ম। "ছড়ি" সকলের পূর্বের রাত্রি প্রায় ৩ ঘটিকার সময় যাত্রা করে, তাহার পিছনে পিছনে যাত্রীরা যথন ইচ্ছা যাইতে থাকে। একটী আশা সোঁটা ও অন্তশন্ত্রসহ একদল সাধু পথ দেখাইয়া যাত্রীদিগকে লইয়া যান, ইহাদিগকেই "ছড়ি" বলে। পূর্বে যে সকল সাধু এই তীর্থে বাস করিতেন, তাহারাই পথ দেখাইয়া যাত্রীদিগকে লইয়া যাইতেন, দেই কারণে এই তীর্থের এই প্রকার রীতি হইয়াছে।

<sup>\*</sup> এদেশে ডাণ্ডিকে ঝাম্পান ২লে।

# স্থামী অভেদানন্দ

বন জঙ্গলপূর্ণ পার্ববত্যপথে চড়াই উৎরাই করিতে করিতে মহানন্দে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ক্রমে আইশমোকাম হইতে ৬ মাইল আসিয়া আমরা "বাটকোট" নামক একটা গ্রাম দেখিতে পাইলাম। গ্রামটী ক্ষুদ্র এবং পথের উভয়**ংধারেই**: অবস্থিত। স্থানটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং চারিদিকে পর্ব্বতমালার দ্বারা বেষ্টিত। শ্রীনগর হইতে মোটর বা টাঙ্গা-যোগে এই পর্য্যন্ত আসা চলে কিন্তু এই স্থানের পর হইতে পথে সামান্য চড়াই উৎরাই থাকাতে 'প্রেল গাঁও' পর্য্যস্থ মোটর বা টাঙ্গা যাইতে পারে না। অদূর ভবিশ্ততে যাহাতে এই অত্মবিধা না হয় ও মোটর, টাঙ্গা প্রভৃতি বরাবর "পহেল-গাঁও" পর্যান্ত অক্লেশে যাতায়াত করিতে পারে ততুপযোগী করিয়া পর্যটীকে প্রস্তুত করা হইতেছে। শীঘ্রই শেষ হইবে। এই স্থান হইতে অল্প দূরে একটা চড়াই অতিক্রম করিতেই আমরা "গণেশবল" তীর্থে উপস্থিত হইলাম, যাত্রীরা সকলেই এই স্থানে স্নানাদি করিয়া গণেশ ঠাকুরকে দর্শন ও পূজা করিলেন। পাণ্ডা স্থদামা বলিল, "গণেশজীকে পূজা করিয়া না গেলে ৺অমরনাথ দর্শন সফল হয় না।" আমরা গণেশজীকে দেখিতে গেলাম। পথ হইতে অনেক নিমে, নদীর পরপারে একটা নাতিবৃহৎ উপল খণ্ডে তৈল ও সিন্দুর মাথাইয়া রাখা হইয়াছে, ইহাই গণেশজীর প্রতিমূর্ত্তি।

#### পরিব্রাঞ্জক

এই স্থানের পর হইতে উপত্যকাটী ক্রমশঃ বিস্তার্ণাকার পারণ করিয়াছে। সম্মুখে "কোলোহাই"এর তুষারারত শৃঙ্গদ্ধ রোজে চক্মক্ করিতেছে। ক্রমে আমরা বেলা আন্দাজ তুই ঘটিকার সময় "প্রেল গাঁও" আসিয়া পৌছিলাম।

যদিও পহেল গাঁও সমুদ্রতট অপেক্ষা ৭২০০ ফিট উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত, তথাপি গ্রীম্মকালে এই স্থানে থুব গ্রম পড়িয়া থাকে। কাশ্মীরের "গুলার্গ" প্রভৃতি উচ্চ স্থান সমূহের স্থায় এই স্থানে অতিরিক্ত বর্ষা হয় না। এই সহরের প্রাকৃতিক শোভা সাহেবরা অত্যন্ত পছন্দ করেন। উপরে একটা সাহেবি ধরনের বড় দোকান, পোষ্ট আফিস, বাজার এবং ডাকবাংলো আছে। বংসরে ৮ মাস মাত্র এই সহরটী খোলা থাকে। বাকি ৪ মাস বরফ পড়িয়া বন্ধ হইয়া যায়। তখন এই স্থানে কেহ থাকিতে পারে না। সহরের অনেক নিম্নে "নাল গঙ্গা" প্রবাহিত, তাহার তীরে ক্লুল রহং বহু মাঠ রহিয়াছে। তথায় চারিটা সমতল ভূমিখণ্ডে যাত্রীদের তাঁবু পড়িয়াছে। নীলু গঙ্গার জল অতি পরিকার ও মংস্থবহুল।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, শীদ্রই ব্রুপ আদিয়া সব ভিজাইয়া দিবে। একে রাত্রে কন্কনে শীত তাহার উপর বৃষ্টি পড়িলে আরও ভীষণ শীত পড়িবে। কিন্তু কাহারও সেই দিকে জক্ষেপ নাই। এই ভূঃস্বর্গে এক কেন্দ্র মাত্র বাস করিয়াই সকলের প্রাণ এক অফুরস্ত আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে, সকলেই বেশ ফুর্তিতে চলা ফেরা করিতেছেন। ভলেন্টিয়ারগণ সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। স্বামিজীও "পহেল গাঁও" সহরটা দেখিবার জন্য বাহির হইলেন।

অনেকে কাশ্মীরের স্থুন্দর স্থুন্দর স্থান সকলের মধ্যে এই সহরকেই সর্বেগিংকট্ট বলিয়া থাকেন। এই স্থান হইতে সোনাসর, শেষনাগ, অমরনাথ, হরনাগ, লীদারবং ও কোলোহাই তুবার নদী দেখিতে যাইবার পথ আছে। সিন্ধুনদের উপত্যকা ও লীদার উপত্যকা গমনের পক্ষে এই স্থানের পথই সর্বেগিংক্ট। স্থামিজী এই স্থান হইতে অল্প দ্রবর্তী "মামর" নামক স্থানে অবস্থিত একটা প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া তাঁবৃতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাত্রে মুসলধারে রৃষ্টি আসিল। বাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় পাশ্বের তাঁবু হইতে ৬ জন যাত্রী আসিয়া আমাদের তাঁবুতে আশ্রেয় লইলেন। তাঁহাদের তাঁবৃতে রৃষ্টির জল প্রবেশ করাতে সব ভিজিয়া গিয়াছে। এই সকল পথে তাঁবু খাটাইতে এই কয়েকটা বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়,—

- জমী ঢালু না হয়। তাহা হইলে উপরের জল পড়াইয়া তাবুর ভিতরে প্রবেশ করিবে।
  - ২। তাঁবুর বাহিরের এক বা দেড় হাত দুর দিয়া চতুর্দিকে

## পরিরাজক

একটী নৰ্দ্দামা খু ড়িয়া রাখা উচিৎ, তাহা হইলে আর বাহিরের জ্লুলডাইয়া ভিতরে আসিতে পারিবে না।

- ৩। যে দিকে হাওয়া প্রবল, তাঁবুর দার তাহার বিপরীত দিকে রাখা কর্ত্তব্য, নতুবা তাবুতে জল ও ঝাপটা ঢুকিয়া আলো নিভাইয়া ও সব ভিজাইয়া দিবে এবং নিজিত ব্যক্তির ঠাঙা লাগিবে।
- ৪। যে স্থানে ইতঃপূর্বে অক্স কাহারও তাবু ছিল সেইরূপ স্থানে তাবু না খাটান। কারণ এরূপ স্থান প্রায়ই দৃষিত ও অপরিকার থাকে।
- ৫। জলাশয় যেন তাবু হইতে বেশী দূরে না হয়, নচেৎ
   জল আনিতে বিশেষ অন্ধবিধা হইবে।

পরদিন প্রভাতে কফি পানের পর স্বামিক্ষী পুনরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত ইইলেন। এই কয়েক দিন অবিরত বারিপাত হওয়াতে এই অঞ্চলের পার্বতা পথগুলি অত্যন্ত পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য "ধর্মার্থ বিভাগ" ঢোল পিটাইয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিলেন, "রাস্তা পিচ্ছিল, চড়াই সাবধানে করিবে, উৎরাইতে কেহ ঘোড়ার পিঠে থাকিবে না। বৃহৎ বোঝা ও তাবুর লম্বা খোটা কেহ ঘোড়ার পিঠে চাপাইবে না।" যাত্রীরা ঠিক মত আদেশ পালন করিতেছে কিনা দেখিবার জন্য পপের মোড়ে মোড়ে ভাহারা পাহারারও বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।



আমাদের অগুকার গন্তব্যস্থল "চন্দ্রনবাড়ী" বা 'ট্যানিন" (৯,৫০০ ফিট উচ্চ)। ঐ স্থান "পহেল গাঁও" হইতে ৯ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। পথটী বরাবর নীলগঙ্গার ধারে ধারে পাহাডের গা বহিয়া গিয়াছে। চারিদিকে বন জঙ্গল ভেদ করিয়া পর্ব্বতের পাদদেশ সকল ধৌত করিতে করিতে নীলগঙ্গা ছুটিয়া চলিয়াছে। স্থানে স্থানে তুই একটা জল-প্ৰপাতের জল আসিয়া তাহাতে পড়িতেছে, এই সৰ দেখিতে দেখিতে আমরা মহানন্দে চলিতে লাগিলাম। "প্রেল গাঁও" ছাডিয়া ৪ মাইল আসিয়া আমরা "প্রেস্ল্যাং" নামক একথানি গ্রাম দেখিতে পাইলাম। গ্রামটী পথের ধারেই অবস্থিত। এই খানিই এই পথের শেষ গ্রাম। গ্রামটী ক্ষুত্র। তথায় ৭৮ ঘর মাত্র লোকের বাস। সকলেই মুসলমান। বাড়ীগুলি কাষ্ঠের ও দ্বিতল। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখে এক একটী বেডা দেওয়া বাগান ও বিচালির গাদা রহিয়াছে। একটা বাড়ীর নীচের তলে মুদির ও দর্জ্জির দোকান। গ্রামবাসিগণের চেহারা খুব স্থুত্রী ও বলিষ্ঠ ; অন্যান্য পাহাড়ী দেশের অধিবাসী-দিগের মত কাশ্মীরের কাহারও নাক চেপ্টা নহে; অথচ এইরূপ আর্য্যোচিত স্থন্দর দেহ অনেক পার্বেত্য দেশেই বিরল। ইহা দের স্ত্রী পুরুষ সকলের অঙ্গেই একটা করিয়া আলুখেলা ফেরাক্স রমণীগণের মাথায় রুমাল বাঁধা ও ইহুদী রমণীদের মত কাণের

#### পরিব্রাজক-

ছই পার্ষে ছোট বড় অনেক গুলি বিন্তুনি বুলিতেছে। অকে
কোন প্রকার অলঙ্কার নাই। গ্রামবাসিগণ সকলে যাত্রিগণকে
দেখিতে আসিল। এই স্থানের পর হইতে পথ ক্রমশঃ অরণ্যের
মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

বেলা আন্দান্ত তুইটার সময় আমরা চন্দনবাড়ীতে পৌছিলাম। আকাশ মেঘাচ্ছয়, রষ্টি আসিবার বিলম্ব নাই। আমরা তাড়াতাড়ি তাঁবু খাটাইয়া মালপত্রগুলি যথাস্থানে রাখিলাম। ইতঃপূর্বেই প্রায় ১০০টি তাঁবু এই স্থানে পড়িয়াছে। ক্রমে অপর যাত্রীরাও আসিতে লাগিল। উপেন বাবু অনেক দেরীতে আসিয়া পৌছিলেন। পাছে পড়িয়া যান এই ভয়ে তিনি একটা রদ্ধ ঘোড়া বাছিয়া লইয়াছেন। ঘোড়াটার পিছনের একটা পা অপর তিনটা অপেক্ষা কিছু বেশী লম্বা, তাই খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া সারা পথ আসিতে এত বিলম্ব হইল। তিনি "ধর্মার্থ বিভাগ" হইতে এ ঘোড়াটা পরে বদ্লাইয়া লইয়াছিলেন।

আমাদের তাবুর নিকটেই একটা পাহাড়ের পাদদেশে বরফ জমিয়া রহিয়াছে দেখিয়া যাত্রীরা তাড়াতাড়ি তথায় যাইতেছিল। জনেকে হিমালয়ে বরফ পড়ে এই কথা শুনিয়া আদিতেছে, কিছু চোখে কখন দেখে নাই, আজ তাহা দর্শন করিয়া, তাহার উপর বেড়াইয়া প্রমানশে বরফ খাইতে লাগিল। স্থামিজী অর খাইয়া বলিলেন, "এ সব Glacier এর # বরফ খেতে নেই, খাইলে Hill Diarrhoea ও গলগণ্ড হয়।" যে স্থানটীতে যাত্রী-দের তাঁবু পড়িয়াছে তাহা একটা বিস্তীর্ণ অধিত্যকা। এই স্থানের চারিদিকেই পাহাড় এবং আখরোট, ভূর্জ্জপত্র প্রভৃতির জঙ্গল। নিকটেই একটা পার্বত্য নদী পাথরের উপর আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। আমরা কিছু ডাল ও পাতা সমেত কাঁচা আখরোট ও ভূর্জ্জপত্রের ছাল সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। আমাদের সরকারি তত্ত্বাবধারক বলিল, "রাত্রে এই স্থানে বক্য জন্তুর ভর আছে।"

"চন্দন বাড়া"তে রাত্রি বাস করিয়া আমরা পরদিন প্রভাতে "বায়ু ব্যজন" যাত্রা করিলাম, পথে "পিশু" নামক একটী ১৫০০ ফিট উচ্চ পর্বত চড়াই করিতে সকলকেই যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল। "পিশু" শব্দে এক প্রকার উকুন বুঝায় তাহা হইতে, অথবা "পিসর" শব্দ হইতে এই পর্বতের এই প্রকার নামকরণ হইয়াছে। "পিসর" কাশ্মীরী শব্দ, ইহার অর্থ "পিচ্ছিল।" এই পর্বতে আরোহণ করিবার পথটা ঠিক ইংরাজী Z অক্ষরের ন্যায়। ঘোড়া বা ঝাম্পান চড়িয়া কেই এই পর্বতে আরোহণ করিতে সক্ষম নহে, কারণ পথ অত্যস্ত পিচ্ছিল ও উদ্ধু মুখী। যিনি যাহাতে আসিয়াছেন, নামিয়া সকলকেই পদব্রেজ বাইতে

বছকাল হইতে যে বরফ জমিয়া আছে ।

#### পরিব্রাজক

হইল। এই পাহাড়ে আরোহণের সময় সকলের পশ্চাতে থাকিতে নাই, কারণ হঠাৎ যদি কোন ঘোডা বা মাল পডিয়া যায়, তাহা গড়াইতে গড়াইতে একেবারে নিম্নে যাহারা থাকে তাহাদের ঘাডের উপর আসিয়া পডে। সূর্য্যের তেজ অধিক হইবার পূর্বেই পিশু চড়াই শেষ করা কর্ত্তব্য, নচেৎ রৌদ্র প্রথর হইলে অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্তি বোধ হয়। চড়াই করিতে করিতে শ্রাস্ত হইলে বসিতে নাই, উহাতে উরুদেশ ভার বোধ হয়, মুত্রাং দাঁডাইয়া বিশ্রাম করাই ভাল। পকেটে কিস্মিস, শুক ডালিমের দানা, লেবু প্রভৃতি রাখিতে হয়, আরোহণ করিতে করিতে মুখ শুখাইলে জল না খাইয়া এই সকল চর্ব্বণ করিতে হয়। খালি পেটে পাহাড়ে চড়া বিপজ্জনক, ইহাতে পেটে খিল ধরিবার সম্ভাবনা। পেটে শক্ত Belt থাকা খুব ভাল, পায়ে মোজার বদলে পৃট্টি ও তলায় কাঁটা পেরেকযুক্ত জূতা এবং হাতে Hill stick থাকা দরকার। পর্বতে আরোহণ কালে কোন দৃশ্য দেখিয়া তন্ময় হইতে নাই, উহাতে পতনের সম্ভাবনা।

চড়াই শেষ করিয়া আমরা সর্ব্বোচ্চ স্থানে আসিয়া পৌছিলাম। এই স্থান হইতে নিদ্ধের পর্ব্বতারোহণকারি যাত্রিগণকে পাহাড়ের গায়ে পিপীলিকার সারির মত ক্ষুত্র ক্ষুত্র দেখাইতে লাগিল। উপরে একটি সমতল ভূমির (Plateau) উপর দিয়া অমরনাথ যাইবার পথ গিয়াছে। এই স্থানের দৃশ্য অভি

মনোহর, অসংখ্য দেওদার, রুদ্রাক্ষ, ভূর্জ্জ প্রভৃতি বৃক্ষ চারিদিকে দেখা যাইতেছে। এই স্থানের Ozone পূর্ণ মধুর সমীরণ আমাদের সব পথ আস্থি মুহূর্তে দূর করিয়া দিল ও দেহে দ্বিগুণ বলের সঞ্চার করিল। যাত্রীরা এই স্থানে উঠিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ ঘোডাগুলিকে কিয়ংক্ষণের জন্ম খুলিয়া দিলেন, কেহ মাল-পত্রগুলি ভাল করিয়া আঁটিয়া বাঁধিতে লাাগিলেন এবং কেহ বা জলযোগ করিতে লাগিলেন। পুরুষের স্থায় সমান সামর্থ্যে যে সকল পাঞ্জাবী রমণী শিশু ক্রোডে করিয়া পদব্রজে বা অশ্বারোহণে পর্ব্বতের পর পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া এই কঠিন তীর্থে চলিয়াছেন, তাঁহাদের উৎসাহপূর্ণ, প্রফুল্ল মুখ-মণ্ডল দেখিয়া আমরা বঙ্গ মহিলাগণের সহিত ইহাদের পার্থক্য জদযক্ষম করিতে লাগিলাম। কিন্তু যাত্রীদিগের মধ্যে তিনজন বাঙ্গালী স্নীলোক কষ্ট সহা করিয়া যাইতেছিলেন দেখিয়া আমরা আশ্চর্যান্তিত হইলাম।

এই স্থান হইতে রওনা হইয়া আমরা বেলা তুই ঘটিকার সময় "বায়ু বাজনে" আসিয়া উপনাত হইলাম। এই স্থানে সর্বাদা প্রবলবেগে বাতাস প্রবাহিত থাকায়, ইহার উক্ত প্রকার নাম হইয়াছে। যাত্রীরা কাঁচা জুনিপার গাছ জ্বালাইয়া রন্ধনের যোগাড় করিতে লাগিলেন। এই স্থানে জ্বা কোঁচা হইলেও জুনি-জ্বানি কাঁচ পাওয়া যায় না। ভিজ্ঞা বা কাঁচা হইলেও জুনি-

#### পরিব্রাজক

পার গাছগুলি অল্প অগ্নিসংযোগেই বেশ জ্বলিয়া উঠে। ইহা ভুশাইয়া লইবার প্রয়োজন হয় না। কেহ কেহ অফ্ন প্রকার জ্বালানি কাঠও সঙ্গে আনিয়াছেন। সন্ধ্যায় অল্প অল্প রৃষ্টি আরম্ভ হইল ও প্রবল বেগে ঝড় উঠিল, রাত্রে এরূপ ভীষণ শীভ পড়িল যে, এই শ্রাবণ মাসকে আমাদের মাঘ মাস মনে হইভে লাগিল।

চন্দনবাড়ী হইতে "জোজপাল" ৫ মাইল মাত্র। এই স্থানের উচ্চতা ১১,৩০০ ফিট্। এই স্থানের প্রায় ১০০০ ফিট নিম্ন দিয়া একটা পার্বত্য স্রোতস্বতী প্রবাহিত। উহার উভয় তীরেই "মার্গ" বা মাঠ রহিয়াছে। ঐ গুলি বরফের সেতৃ থাকিলে সহজেই অতিক্রম করা যায়। কিয়ৎদূরে ভূজ্জ পত্র গাছের বনের মধ্যে কয়েকটা "গুজর"দের কুটার রহিয়াছে। ইহারা সকলেই মুসলমান ও দেখিতে দৃঢ়কায় ও স্থারী। গোচারণই ইহাদের পেশা। এই স্থানের অল্প দূরে ৮০০ ফিট উচ্চ একটা চড়াই অতিক্রম করিলে, "সোনাসর" নামক একটা স্থানর হ্রদ দৃষ্ট হয়। ছুদটার বিশেষত্ব এই যে, ইহার চতুপার্শ্বন্থ পর্বত্মালা হইতে ভুষার নদী সকল নামিয়া ইহার জল স্পর্শ করিয়াছে।

"জোজপুল" হইতে "নেষনাগ" মাত্র ৪ মাইল পূর্ব্ব দিকে আবস্থিত। এই স্থানের উচ্চতা ১২০০০ ফিট্; পথে আসিতে ৭০০ ফিট উচ্চ একটী খাড়া চড়াই পড়ে, তাহার পর ইইতে পঞ্চ

# স্থামী অভেদানন্দ

বেশ সরল ও সহজ। "শেষনাগ" একটি হুদের নাম। ইহা
কলিকাতার হেছয়ার নায় বড়। ইহার ছই পার্শ্বে চির ত্যারাবৃত্ত পর্বত্যালা বর্ত্তমান। এ সকল পর্বত্ গাত্রস্থ চিরস্থায়ী
তৃষাররাশি (glaciers) ইহার জল স্পর্শ করিয়াছে। হুদের
জল উজ্জল সবুজবর্ণ। হুদটীর দৃশ্য উপরের পথ হইতে এরূপ
স্থান্দর দেখায় যে, ইহাকে স্বর্গের অপ্ররাদের স্থানের স্থান বলিয়া
ভ্রম হয়! যাত্রীরা কেহ কেহ নিয়ে যাইয়া এই হুদেব জলে
স্থান তর্পণাদি করিলেন। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, এই
হুদের জলে স্থান করিলে সর্ব্ব ব্যাধি বিনম্ভ হয়। স্থামিজী এই
হুদটী দেখিয়া বলিলেন, "দেখছ, চারদিকের পাহাড় থেকে কি
রকম glacier (তৃষার নদী) নেমেচে ? এ থেকে আমাদের শাত্রে
মহাদেবের জটার কল্পনা হয়েচে, চির-তৃষারার্ত হিমাজিচ্ড়।
হচ্ছে মহাদেবের মস্তক, আর এ তুষার নদী হচে ভাঁর জটা।"

এই হুদের দক্ষিণে কতকগুলি পর্বত শৃঙ্গের পশ্চাতে বিখ্যাত "কহিমুর পর্বত"টী স্মুন্দর দেখা যাইতেছে।

পরদিবস আমাদের পজাও "পঞ্চতরণী";—শেষনাগ হইতে ঐ স্থান ১১ মাইল। পথে একটা ১৪,০০০ ফিট্ উচ্চ গিরি-বন্ধ (Pass) অতিক্রেম করিতে হইল। পথটা অত্যস্ত কঠিন। এই পথে ২।১টা খেতাঙ্গ ভ্রমণকারি ব্যতীত বংস্করের ৩৬৫ দিন কেহই চলাচল করে না; কেবল আবণী পূর্ণিমার দিন অমরনাথ

## পরিব্রাজক

দর্শন উপলক্ষে ইহা সরকারি তরফ হইতে কয়েক দিনের জন্ম, যথাসম্ভব মন্ত্র গমনোপযোগী করা হয়। তথাপি ক্রমাগত পাহাড় চড়াইয়ের যে স্বাভাবিক কণ্ট তাহা কে নিবারণ করিতে পারে 

 এই উচ্চ পথ হইতে চারিদিকে যে সকল চিরতুষার-মণ্ডিত পর্ব্বতশঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি সূর্য্যকিরণে তীব্র ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং সর্ব্বদা সেই দিকে ভাকাইতে তাকাইতে চক্ষু লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে, সেই জন্ম চক্ষে সবুজ চশমা (Sun glasses) রাখা সকলের কর্তব্য। পথে, পর্বত-গাত্রে স্থানে স্থানে Season flowers ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। কত প্রকার বর্ণ, আকৃতি ও জাতির যে ফুল তথায় রহিয়াছে তাহা বর্ণনা করা মানবের সাধ্যাতিত। কোথাও আগাগোড়া পাহাড়-টীই ফুল দিয়া মোডা, ঠিক যেন একটা ফুলের বৃহৎ কার্পেট! প্রত্যেক ফুলটি কি স্থুন্দর! (১)\* দেশী Season flower এর কাছে কোখায় লাগে। আমরা বাংলা দেশে লইয়া যাইব বলিয়া অনেকগুলি ফুলসমেড গাছ সংগ্রহ করিলাম। স্বামিজী বলি-লেন, "এ গুলি লইয়া যাওয়া বৃথা, Snow range ণ এর ঠিক নীচেই ঐগুলি জন্মে, সমতল ভূমিতে বাঁচেনা।" স্থদামা বলিল, "এই সকল ফুলের মধ্যে অনেকগুলি বিষ ফুল আছে।

<sup>\*</sup> Alpine Edel-weiss প্রভৃতি .

<sup>💠</sup> থে উচ্চ স্থানে চিরস্থায়ী তুবার থাকে।

#### স্বামী অভেদানক

এই পথ দিয়া যাইবার সময় উহাদের রেণু বাতাসে উড়িয়া আসিয়া যাত্রীদের মুখমগুলে পড়ে ও মুখের চামড়া কাল করিয়া দেয়। কাহারও কাহারও গালে ও নাকে ঘা পর্যন্ত হইয়া যায়। এ বিষাক্ত ঘা শীঘ্র সারে না। সেই জন্ম "পড়াও"তে পৌছিয়াই গরম জল ও কার্কলিক সাবান দিয়া মুখ হাত প্রভৃতি অনাবৃত স্থান সকল উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলা কর্ত্তর।" এই কথা শুনিয়া স্বামিজী বলিলেন, "উচ্চতার জন্ম গা বমী বমী করে এবং অত্যন্ত ঠাগুার জন্ম হাত মুখ ফাটীয়া যায় এবং ঘা হয়।"

পথে আসিতে আসিতে একজন যাত্রী অত্যস্ত বমি করিয়া কাতর হইয়া পড়িল। ভলেটিয়ারগণ তাহার শুক্রাযা করিতে লাগিলেন। ধর্মার্থ বিভাগের ডাক্তার আসিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিলেন ও কয়েক জন ভলেটিয়ারের সঙ্গে তাহাকে একটি ঝাম্পানে করিয়া "পহেল গাঁও" পাঠাইয়া দিলেন।

সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিয়া আমরা বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। স্থামিজী কয়েকখানি Photo লইলেন। এই উচ্চ
স্থান হইতে মেঘগুলিকে অতি নিকটবর্তী ও সূর্য্যকে নিপ্তাভ
মনে হইতে লাগিল। দুরের কয়েকটা পর্বত ব্যতীত এই
অঞ্চলের যাবতীয় পর্ববতকেই ক্ষুদ্র দেখাইতে লাগিল। স্থামিজী

## পরিব্রাক্তক

মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়। ইহাকে Mountain Sickness বলে। কেদারনাথ পর্বতে (২২,৮০০ ফিট উচ্চ) আমার একবার ঐরপ হইয়াছিল। অতি উচ্চ বলিয়া এই সকল স্থানের বাতাস, সমতল ভূমির বাতাসের অপেকা পাতলা, এবং 

Охуден কম থাকে, সেই জন্ম নিশাস লইতে কট্ট হয়, এবং 
অল্প পরিশ্রম করিলে হাঁপাইয়া পড়িতে হয়। একটু চড়াই 
করিলে মনে হয় যেন চারি মাইল চলা হইয়াছে।"

এই উচ্চ স্থান হইতে দূরবর্তী অমরনাথ পর্বত কৈ অতি
নিকটবর্তী দেখাইতেছে। মনে হইতেছে যেন ছুটিয়া ঐ স্থানে
যাওয়া যায়। এই স্থান হইতে যে সকল ঝরণা বাহির হইয়াছে
তাহার এক ধারেরগুলি অমরাবতী নদীতে ও অপর ধারেরগুলি
সিন্ধুনদে যাইয়া পড়িয়াছে।

এই স্থানের বিপরীত দিকে ক্রমশঃ নামিতে নামিতে একটা স্বন্ধর অধিত্যকার মধ্য দিয়া আমরা পঞ্চতরণীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথে স্থানে স্থানে ক্ষুত্র বৃহৎ বহু প্রস্তর খণ্ড পার্শ্বন্থিত পর্বেত সকল হইতে খদিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ক্রেমে আমরা পঞ্চতরণী নদীর পাঁচটা ধারা পার হইয়া "ভৈরব ঘাট" বা "বৈরাগী ঘাট" পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত একটা নাতি বৃহৎ মাঠে আসিয়া পৌছিলাম। ইহাই "পঞ্চতরণী"; এই স্থানে আসিতে হইলে এ নদীটকে পাঁচবার পার হইতে হয়

বলিয়া এই স্থানের উক্ত প্রকার নাম হইয়াছে। ছুইটী ধারার জল এখন এক হাঁটুরও কম রহিয়াছে কিন্তু অপর গুলিতে জল খুব গভীর ও বেগব ছী; উহাদের উপর কার্চ্চ ও পাথর দিয়া ধর্মার্থ বিভাগ হাল্ক। সেতু নির্মাণ করিয়া দিয়াছে। যে স্থানটী যাত্রিগণের বাসের জন্ম নির্দিষ্ট করা আছে তাহা নদী হইতে কিছু উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। জুনিপার গুলাই এই "পড়াও" এর একমাত্র ইন্ধন। কারণ ইহা ব্যতীত এই প্রদেশে অন্ত,কোন প্রকার উদ্ধিদ জন্মে না।

এই স্থান হইতে অমরাবতী নদীর তীর ধরিয়া পশ্চিমদিকে

৯ মাইল যাইলে ভারতবর্ষ ও তিকতের মধ্যস্থলে অবস্থিত
"বাল্তাল" গ্রামে পৌছান যায়। পথটা কঠিন, সর্বসাধারণের
যোগ্য নহে। তুই একজন শ্রমণকারী ব্যতীত অপর কেহ এই
পথে যাইতে সাহস করে না।

খুব ভোরে যাত্রা না করিলে, ফিরিতে বেলা অধিক হইয়া
যায় বলিয়া পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া, তাঁবু ও মালপত্র
পাহারা দিবার জন্ম সরকারি কুলিদের রাখিয়া আমরা ৺অমরনাথ দর্শনে বাহির হইলাম। পথটী তুঙ্গ পর্বতমালার গা বহিয়া
অমরাবতী নদীর কুলে কুলে গিয়াছে। পথে স্থানে স্থানে
স্কৃষ্ট বরণা সকল দৃষ্ট হইতেছে। কোন পর্বতেই উদ্ভিদের
লেশ মাত্র নাই। চারিদিকে এক ভীষণ অমুর্বরতা বিরাজ

# পরিব্রাক্তক

করিতেছে। কি এক পার্ববত্য গাস্তীর্য্য ও নিস্তব্ধতা চতুর্দিকে বর্ত্তমান। স্থানটী কবি, চিত্রকর, তপস্বী ও ভ্রমণকারিদের চির আদরের সন্দেহ নাই।

"গুগাম" নামক স্থানে একটা বাঁকের নিকট ঘোডা, ঝাস্পান প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া আমরা পদব্রজে চলিতে লাগিলাম, কারণ এই স্থান হইতে গুহা পর্য্যন্ত পর্যন্তী ঘোডা, ঝাম্পান প্রভৃতি চলিবার অনুপযুক্ত। আমরা এইবার কতকগুলি জীর্ণ পাথরের পাহাডের উপর আরোহণ করিতে লাগিলাম। পর্থটা সংকীর্ণ ও উদ্ধ মুখী। ক্রমে চড়াই শেষ করিয়া আমরা বিপরীত দিকে উৎরাই করিতে করিতে অমরাবতী নদীর চির-তৃষারাবৃত তীরে আসিয়া উপনীত হইলাম। এই স্থান হুইতে প্রায় এক ফারলং (Furlong) পথ বরফের সেতৃর উপর দিয়া গিয়াছে। বরফের সেতুর নীচে অমরাবতী নদী-বেগে গর্জন করিয়া ধাবিত হইতেছে। ইহার উপর দিয়া চলিবার সুময় জূতার তলে কাঁটা পেরেক ও হাতে Hill stick থাকা আবশুক নহিলে পতনের বিশেষ সম্ভাবনা। যাত্রীরা অনেকে বরফের উপর দিয়া চলি-বার স্থাবিধার জন্ম ঘাসের "চাপলী" জ্বা ঞ্রীনগর হইতে সঙ্গে আনিয়াছেন। বর্ফানের পথ শেষ হইলে অল্প চড়াইএর পথ অতিক্রম করিতেই আমরা ৺অমরনাথ গুহায় উপস্থিত হইলাম।

গুহাটীর মধ্যে কয়েকটা ক্ষুদ্র বৃহৎ করণা জমিয়া বরফের

# স্বামী অভেকানক

স্ত্ৰপ হইয়া রহিয়াছে। যেটা সৰ্ব্বাপেক্ষা ৰড় সেইটার নাম "৺অমরনাথ লি<del>ঙ্ক</del>" ইহা দেখিতে বর্ত্ত্বলাকার ও ইহার পরিধি প্রায় ছয় হাত ও উচ্চতা তিন হাত। প্রত্যেক তুষার স্তুপের উপর গুহার ছাদ হইতে টপ্টপ্ করিয়া জল পড়িতেছে। পাণ্ডা ম্বদামা বলিল, "লিকটা চল্ডের হ্রাস র্দ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছোট ও বড় হইয়া থাকে ও অছ শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে। গুহার মধ্যে কয়েকজন মুসলমান অমরনাথজীর বিভূতি ( খড়ি পাথরের গুঁড়া ) বিক্রয় করিতেছে। এই তীর্থে মুসলমানদের অংশ আছে, কারণ প্রায় ১০০ বৎসর পূর্বের জনৈক গুজুর বা পাহাড়ী মুসলমান রাখাল এই স্থানটী সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পায় ও হিন্দুদের জানায়। এই স্থানের যাবতীয় পাহাড়ই খড়ি পাথরে পূর্ণ। স্বামিজী বলিলেন, "এই সকল পাথর (gypsum) পোড়াইয়া চূর্ণ করিলে Plaster of Paris তৈরী হয়।" এই গুহাটী স্বাভাবিক; মানব খোদিত নহে। ইহা দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় ১৫০ ফিট্। ইহা সমুদ্রতট হইতে ১৩,০০০ ফিট্ উচ্চে চির তুষারাবৃত (১৮,০০০ ফিট্ উচ্চ) পর্বতের গাত্রে অবস্থিত। এই গুহাতে কতকগুলি চাম্চিকে উড়িতেছে দেখিলাম এবং তুইটা কাল গোলা পারাবত গুহা হইতে বাহিরে উড়িয়া গেল। পাণ্ডারা বলে যে, ঐ পারাবত হুইটা ৺অমরনাথের ভৈরব। তাহারা গুহা রকা

#### পরিব্রাক্তক

করে। গুহার এক কোণে বরফের ছোট ছোট চাঁই আছে। একটী পার্ব্বতী ও অপরটি গণেশ। গুহায় কোন মন্দির নাই।

গুহার নিয়েই অমরাবতী নদী অবস্থিত। অনেকগুলি খড়ি পাথরের পাহাড়ের ধোয়াট লইয়া ইহা প্রবাহিত বলিয়া ইহার জল ঈবং শ্বেতাভ সেই জন্ম ইহার অপর নাম "তুধগঙ্গা।" যাত্রী-গণ ইহার জলে স্নান তর্পণাদি করিয়া ভিজ্ঞা কাপড়ে পর্বেত গাত্রে যে সকল ফুল জন্মে তাহা তুলিয়া অমরনাথ শিবকে পূজা স্পর্শন, আলিঙ্গন, প্রদক্ষিণ প্রভৃতি করিতে লাগিলেন। পাণ্ডা-গণ স্নানের ও পূজার সময় সকলকে মন্ত্রপাঠ করাইতে লাগি-লেন। অনেকে বাবা অমরনাথ জীউর নিকট পুত্র কামনা করিয়া সফল কাম হইয়াছেন। ২।০ বংসরের "দোরধরা" শিশুকে লাইয়া অনেক জনক জননী এই তীর্থে আসিয়াছেন।

এই গুহাটীর ঠিক সম্মুখে 'ভৈরব ঘাটা' বা "বৈরাগী ঘাট" নামে পর্বত অবস্থিত। উহা উচ্চতায় ১৮,০০০ ফিট্। উহার উপর দিয়া পঞ্চতরণী হইতে অমরনাথ গুহায় আদিবার একটা পথ গিয়াছে। পথটা কঠিন, পর্যাটক বা সাধ্গণ ব্যতীত কেহ বড় একটা ঐ পথে আসিতে সাহস করেন না।

ত তমরনাথ দর্শন শেষ করিয়া আমরা বেলা প্রায় হুই ঘটিকার সময় পুনরায় পঞ্চতরণীতে প্রত্যাবর্তন করিলাম। প্রাইমাস

# স্থামী অভেদানন্দ

ষ্টোভে গরম জল চাপান ছিল। আমরা তাহাতে স্নান সমাপন করিয়া ইকমিক কুকারে সিদ্ধ অন্ধবাঞ্জন আহারাদির পর বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। পঞ্চতরণী হইতে অমরনাথ গুহা পর্য্যন্ত যাওয়া আসায় পরিশ্রমণ্ড যথেষ্ট হইয়াছিল, তাই এই কয় দিনের পর অক্যকার দীর্ঘ বিশ্রামটুকু বড় মধুর বোধ হইতে লাগিল। এই দিনই কোন কোন যাত্রী পহেল গাঁও ফিরিয়া যাইবার জন্ত যাত্রা করিলেন। পঞ্চতরণী হইতে 'পহেল গাঁও' ২৯ মাইল। এরপ ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে এত ক্রত তাঁহাদিগকে অশ্ব

স্বামিজী বলিলেন, "এখানে এসে আজ আমার এ্যামেরিকার কথা মনে পড়ছে। সেখানে একবার আমার বন্ধু প্রফেসার পার্কার (Prof. Parker) ও আমি ক্যানেডিয়্যান এ্যাল্লস (Alps) চড়াই করিয়াছিলাম। সে পাহাড়ও ১৮০০০ফিট উচ্চ, আর উপরে চারিদিকে তুযারনদী গ্রেসিয়ার। এক দিনে ৪৮ মাইল পাহাড়ে রাস্তায় হেঁটে গিয়ে আমরা পুর্কের রেবর্ড ভঙ্গ করি। এত দীর্ঘ পথ লোকে ঘোড়ায় চড়ে তিন দিনে অতিক্রেম করে। সেথানে একটা হ্রদ ছিল, তার নাম "এমারাল্ড লেক," তার ধারে একটা হোটেল ছিল। সন্ধ্যা হলে আমরা সেখানে রাত কাটাব মনে কর্লাম। পার্কার পথ ভুল করে কেলে। হুদের ধারে ছুটো রাস্তা, তার একটা দিয়ে গেলে

## পরিব্রাঞ্জক

১৫ মিনিটের মধ্যে হোটেলে পৌছান যায়। সেটাতে না গিয়ে পার্কার অন্যটী ধরলে, যত যাই পথ আর ফুরোয় না। ক্রমে রাত হয়ে পডল, আমরা এক জঙ্গলের ধারে এসে পড়লুম, সেখানে ভল্লুক ও নেকড়ে বাঘের ভয়। কি ্ছেবে, আর বেরুতে পারি না। চারিদিকে পাহাড়—কাদা শেষে এক জায়গায় হদের জল বাহির হইবার একটি চওড়া নালা ছিল, সেটার ওপারে একটা পথ রয়েছে দেখতে পেলাম। কিন্তু কিছুতেই নালাটী পার হইতে পারিলাম না। সেটা ডিঙ্গুতে গিয়ে পার্কার তার মধ্যে পড়ে গেল। নালাতে এক গলা জল আর খুব ঠাণ্ডা। আমি তাকে পরে ্তুললাম। বেচারির সব ভিজে গেছে, শীতে থর থর করে কাঁপতে লাগল। কি করি অন্ধকারে কিছু দেখাও যায় না, হাঁতড়ে হাঁতড়ে কতকগুলি ভিজে কাঠ সংগ্রহ ক'রে আগুণ জালতে গেলাম। দেশালায়ের বাজে একটীমাত্র কাঠি ছিল, তাও ভিজে গিছল, জল্ল না। আগুণ করা আর হ'ল না। চারদিকে জল, একটু বসবারও স্থান নাই। শেষে একটা ভিজে পচা কাঠের গুঁডি পড়ে ছিল পার্কারকে তার ওপর বস্তে বলে নিজেও বসলাম। সে শীতে থর থর করে কাঁপছে, আমি তাকে গ্রম কর্কো বলে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। এমনি করে সারা রাত কটিল, শ্বীতে হাত পা সব জমে শক্ত হয়ে গেল।



শীনগর বিতস্তা নদীর প্রথম সেতৃর নিকট আমাদের "শিকারা"

[ 첫:---8 2



পানা-ইয়ারীতে যীশুখুষ্টের সমাধি মন্দির । পৃঃ—৪৭

#### স্থামা অভেদানন্দ

নিউমোনিয়া হবার সম্ভাবনা। একটু ভোর হতেই ত্জনে ফের হাটতে লাগ্লাম, কুথা তৃষ্ণায় তৃজনেই কাতর। হুদের জল এখানে কেউ খায় না, সে জল পচা। পথে আস্তে আস্তে যত জায়গায় ঝরণা পেলাম প্রত্যেকটা থেকে জল খেতে খেতে আমরা ১০ মাইল হেঁটে হোটেলে এসে পৌছিলাম।"

রাত্রে পাণ্ডাক্ষী "অমর পুরাণ" নামক পুঁথি পাঠ করিয়া
৺অমরনাথ জীউর মাহাত্ম শুনাইলেন এবং আমাদের নিকট
হইতে নিজ প্রাপ্য দর্শন গ্রহণ করিলেন।



#### ভ্রমরনাথ দর্শনাত্তে

প্রদিন প্রভাতে স্থামিজী "পঞ্চরণী" হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অভ আমাদিগের পড়াও "আস্থানমার্গ"। ঐ স্থান পঞ্চরণী হইতে ১১ মাইল দূরে অবস্থিত। "পঞ্চরণী" হইতে প্রায় হুই মাইল আসিয়া "খেলতুর" নামক স্থানের নিকট আমরা পুরাতন পথ ত্যাগ করিয়া অন্ত একটি নৃতন পথ ধরিলাম এবং ডান দিকে চলিতে লাগিলাম। অতি উচ্চ পর্বতমালার উপর যে সকল চিরস্থায়ী তুষার-নদী (Glacier) রহিয়াছে সেই গুলিকে এবং তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গ সকলকে অতি নিকটবর্তী দেখিয়া আমরা অনুমানে বুঝিলাম যে, অতি উচ্চ স্থান দিয়া চলিতেছি। স্থানে স্থানে পর্বতিগাঁতে জন্মিয়াছে। এই অঞ্লে ইহা একটি নূতন জিনিস। পথে ছোট ছোট অনেকগুলি অবিখ্যাত হ্রদ রহিয়াছে. সেগুলির ধারে ধারে বরফ জমিয়া আছে।

ক্রমে আমরা "সাচ্কাটি" নামক একটা ১৪০০০ কিট্ উচ্চ গিরিবছো (Pass) আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই অতি উচ্চ স্থান হইতে কাশ্মীরের দৃশ্য অতীব নয়নরঞ্জক। এই গিরিবছা হইতে আমাদিগকে ছই মাইল নীচে সমজল ভূমিতে নামিতে হইবে ! ছই মাইল নীচু কাহাকে বলে দেখিবার জন্ম নীচের দিকে তাকাইলাম।—উঃ, কি ভীষণ নীচু ! মাথা যেন ঘুরিয়া খাসবদ্ধ হইয়া আসিল ! দেখিলে খাস ফাটিয়া (বদ্ধ হইয়া ) যায়, সেই কারণে ইহার নাম হইয়াছে "খাস্কাটি" বা "সাচ কাটি"।

নিম্নের খাল, ঢিপি সব একাকার, না নড়িলে কোনটি ঘোড়া কানটি গরু এই উচ্চ স্থান হইতে কিছুই বুঝিবার যো নাই। শশু, যুবক, বৃদ্ধ দেখিতে সব সমান! যাত্রীরা অমরনাথজ্ঞীর নাম র্বিতে করিতে সাবধানে নামিতে লাগিল। ধর্মার্থ বিভাগের । ভলেন্টিয়ার দলের লোকেরা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে থাকিয়া কলকে নামিতে সাহায্য করিতে লাগিলেন। নামিবার পথ কেবারে সোজা, কেবল বড় বড় পাথর। পথে আলগা াথর ছড়ান; পা হড়কে যায়। কোথাও সিঁড়ির স্থায় থাক ক, কোথাও গড়ানে, চারিদিকে কোথাও উদ্ভিদের চিহ্নমাত্রও ই। নামিতে নামিতে মনে হইতে লাগিল যেন, মেঘলোক হৈত পুথিবীতে অবভরণ করিতেছি! পথে স্থানে স্থানে াণার জল পথ প্লাবিত করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। যাত্রীরা ত সম্ভর্পণে ধীরে ধীরে, কোন রকমে, প্রাণটি হাতে করিয়া মতেছে বটে, কিন্তু মালবোঝাই ঘোড়া, কুলি ও ঝাস্পান-াদের কি তুর্গতি! পাথরের উপর হইতে যদি একবার পা

#### পরিব্রাক্তক

পিছলায়, তো একেবারে সোজা হুই মাইল নীচে যাইয়া পড়িবে ! দেহের চিহ্ন পর্যাস্থও থাকিবে না! পিশুর চড়াই অপেক্ষা সাচকাটির উৎরাইটি অনেক বেশী কঠিন বোধ হইতে লাগিল। বদি এইরূপ খাড়া না হইয়া পথ একটু ঢালু বা আঁকা বাঁকা হইত তাহা হইলে হয়তো নামিতে এত কট্ট হইত না।

স্বামিজীকে চিরাভ্যস্তের স্থায় সহজ ভাবে উৎরাই করিতে দেখিয়া যাত্রীরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল,—"বড়া জোয়ান্ বাঙ্গালী, ই'য়ে কোন্ ফায় ? শের্কে মাফিক্ চল্তা হায়।"

### —"কোই স্থানকা যুবরাজ হোগা।"

ছই ঘণ্টা পরে এই মহাবিপজ্জনক গিরিস্কট হইতে ক্রমে আমরা নিরাপদে নীচে নামিয়া আসিলাম। এখনও বুকের ভিতরটা হর হর করিয়া কাঁপিতেছে! শেষ একবার কত উপর হইতে নামিলাম দেখিবার জন্ম উদ্ধে গিরিচ্ডার দিকে তাকাইলাম, কিন্তু আর তাহা দেখিতে পাইলাম না, বৃহৎ একখণ্ড মেঘ আসিয়া সেই স্থানকে আরুত করিয়াছে।

অনস্তর একে একে যাত্রীদের সকলের নামা শেষ হইলে
আমরা উত্তরাভিমুখে কিছুদ্র অগ্রসর হইরা আমাদের
"পড়াও"তে আসিয়া পৌছিলাম। এই স্থানের আনে পালে
ক্তকগুলি তৃণাবৃত ভূমিখণ্ড ও ছুই একটা গুলুরদের কুটির

#### স্থামী অভেদানক

রহিয়াছে। অন্য কোন লোকালর বা প্রাম নাই। চারিদিকে এক মহানীরবতা বিরাজমান, কেবল অদূরে একটি ঝরণা তর তর গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। আস্থানমার্গ হইতে "হরনাগ" পর্বতে যাইবার পথ আছে। পাঁচ ঘণ্টায় ২০০০ ফিট্ চড়াই করিলে "রাবমার্গ" হইয়া বরফের উপরে চলিয়া ঐ "হরনার্গ" শৃক্তে উঠা যায়।

"আস্তানমার্গে" রাত্রিবাস করিয়া পরদিন প্রত্যুবে আমরা "পহেল গাঁও" যাত্রা করিলাম। ঐ স্থান "আস্থানমার্গ" হইতে ১৫ মাইল। পথ গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া গিয়াছে। চন্দনবাডীর নিকট একটী অরণ্যসঙ্কুল খাড়া পাহাড় হইতে উৎরাই করিতে সকলেরই খুব পরিশ্রম হইল। স্থানে স্থানে রক্ষ, লতা, গুলা প্রভৃতি পথের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। সেগুলি সরাইয়া আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। এই বন-জঙ্গলপূর্ণ পর্ব্বত হইতে নামিয়াই দেখি আমরা পূর্ব্বে "চন্দ্রন-বাড়ী"তে যে স্থানে রাত্রিবাস করিয়াছিলাম সেই স্থানেই আসিয়াছি; কিন্তু এখানে থাকা হইল না। এই স্থানে আমরা পুনরায় পুরাতন পথটা প্রাপ্ত হইলাম এবং তাহা ধরিয়া "প্রেলাগাঁও" অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। ক্রমে আমরা বেলা প্রায় তিন ঘটিকার সময় "পহেল গাঁও" আসিয়া পৌছিলাম ।

#### পরিব্রাক্তক

পরদিন প্রভাতে আমরা তথা হইতে "আইশমোকামে" যাত্রা করিলাম। তথার সেই পরিচিত মাঠে রাত্রিবাস করিয়া আমরা তৎপরদিবস "মার্ডণ্ডে" আসিয়া উপনীত হইলাম। এই স্থান হইতে "ভবন", "ইস্লামাবাদ", "আচ্ছিবল" প্রভৃতি কাশ্মীরের কয়েকটা স্থন্দর স্থন্দর স্থান দর্শন করিবার মানসে আমরা যাত্রীদলের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের পাণ্ডা স্থদামার বাড়ীতে ৩।৪ দিন বাস করিবার ইচ্ছা করিলাম। অভূশ বাবুর আফিসের ছুটি ফুরাইয়া আসিতেছিল, তাই তিনি সম্বর কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার জন্ম এই স্থানে আমাদের নিকট ছইতে বিদায় লইয়া শ্রীনগর যাত্রা করিলেন।

ধর্মার্থ বিভাগের স্থুপারিটেণ্ডেন্ট কাশীরাম জ্ স্থামিজীর অভিপ্রায় জানিতে আসিলে, স্থামিজী তাঁগকে নিজ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "তাঁবু প্রভৃতি নিপ্পয়োজনীয় দ্বব্যগুলি তোমরা এই স্থান হইতে শ্রীনগরে ফেরং লইয়া যাও এবং ৪ দিন পরে "খানাবল" ঘাটে একখানি বজ্জরা পাঠাইয়া দিবে, তাহাতে আমরা ভলপথে শ্রীনগর প্রভাবর্তন করিব।"

"মার্ত্তও"কে কাশ্মীরের গয়াধাম বলিলেও অত্যক্তি হয় না; কারণ, এই স্থানে কাশ্মীরবাসী হিন্দৃগণ তাঁহাদের পূর্বপূক্ষ-গণের প্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়া থাকেন। এই স্থানে মার্ত্তভদেবের ( সূর্ব্যের ) একটি মন্দির আছে, সেই হইতেই এই স্থানের

#### স্থামী অভেদানক

উক্ত প্রকার নাম হইয়াছে। উক্ত মন্দিরটা রাজা ললিতাদিত্যের দ্বারা (৬৯৯-৭৩৫ খুষ্টান্দে) স্থাপিত হয় রাজতরক্তিনীতে
বর্ণিত আছে যে উক্ত মন্দিরটা রাজা রামাদিত্য (৪৫০ খঃ)
এবং উহার পার্শ্বন্থিত মন্দিরগুলি তৎপদ্ধী রাণী অমৃতপ্রভা
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয়।
মার্ত্তিরে অধিবাসিগণ সকলেই ব্রাহ্মণ। এতগুলি ব্রাহ্মণপূর্ণ
সহর কাশ্মীরে আর নাই। ৺অমরনাথের পাণ্ডারা সকলেই
এই স্থানের অধিবাসা। যদিও এখন কাশ্মীর হইতে পাণ্ডিত্যগৌরব-রবি-অস্তমিত হইয়াছে তথাপি এখনও কোথাও যদি
প্রাচীন আর্য্য ব্রাহ্মণত্বের কিছুমাত্রও নিদর্শন অবশিষ্ঠ থাকে
তবে তাহা ইহাদেরই মধ্যে আছে, কাশ্মীরবাসী ব্রাহ্মণগণকে
দেখিলে ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

ভারতের অক্সান্ত প্রদেশে যেরপ ভিন্ন ভিন্ন জাতি বাস করে, কাশ্মীরে সেরপ নহে। তথায় কেবল ব্রাহ্মণ (কাশ্মীরী পণ্ডিত) ও মুসলমানের বাস। ব্রাহ্মণেরা মুসলমান চাকর রাখে। হিন্দু চাকর মিলে না। ঐ মুসলমান চাকর জল লইয়া আসে এবং ব্রাহ্মণেরা সেই জলে পূজা, পাক, স্নান করিলে এবং উহা পান করিলে জাতি স্তুষ্ট হয় না। কাশ্মীরীগণ আপন আপন বাড়ীর উঠানে এবং সদর দরজার আলে পাশে বাহা, প্রস্রাবাদি করিয়া থাকে এবং অনেক সময়ে জলশোচ

#### পৰিপ্ৰাক্তক

করে না। সেইজন্ম পাণ্ডাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেই শুক্ষ বিষ্ঠা, প্রস্রাবের তুর্গন্ধে নাসিকা চুইয়া যায় এবং নিশ্বাস লইতে পারা যায় না।

কাশ্মীরীরা বাঙ্গালীর স্থায় ছুইবেলা ভাত খায়, এবং হিন্দ্ ও মুসলমান সকলেই মাছ ও মাংস খায়। কিন্তু মুসলমানেরা গোবধ করিতে অথবা গোমাংস খাইতে পারে না। যদি কোন মুসলমান গোবধ করে অথবা গোমাংস খায়, তাহ'লে তাহাকে বিশেষ শান্তি দেওয়া হয়, তাহার কারাবাস ও ৫০ টাকা জরিমানা হয়।

কাশ্মীরীরা পূর্ববঙ্গবাসীদিগের ন্যায় লক্ষা সকল ব্যঞ্জনে অত্যস্ত অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে। উহান্দিগের প্রধান ব্যঞ্জন "কড়ম" ওলকপির পাতা সিদ্ধ করা জলে একমৃষ্টি লহা ফোড়ন একটু তৈল অথবা ঘতের সহিত দিলে যে স্থপ (Soup) হয় তাহার নাম "কড়ম"। ইহাতে ভাত ভিজাইয়া খাইতে হয়।

স্থানা পাণ্ডার বাড়ীতে এই "কড়ন" একটু খাইয়া মুখ, গলা ও পেট লক্ষার ঝালে জ্বলিয়া উঠিল। কাশ্মীরী হিন্দুরা পক্ষিমাংস, মূরগী ও বন্যশ্করের মাংস খায়, এবং পিতৃশ্রাজ্বে শ্রাচীন আর্যাদিগের ন্যায় দ্বাদশ প্রকার মাংস ব্যবহার করে।

কাশ্মীরীরা আলখেলা বা ফেরাঙ্গের ভিতরে কৌপীন পরে।

#### স্থামী অভেদ্যমুক্ত

কেরাঙ্গের হাতাগুলি হাত অপেক্ষা প্রায় ৭ ৮ ইঞ্চি বেশী লম্বা থাকে। ইহা দারা (Gloves) দস্তানার কার্য্য সাধিত হয়। খাইতে খাইতে পরিবেশন করিতে হইলে এটো হাত কেরাঙ্গের হাতা দিয়া ঢাকিয়া চামচ ধরিয়া পরিবেশন করিলে উচ্ছিষ্ট হয় না।

"মার্ত্তও" হইতে তুই মাইল উত্তরে "ভবন" নামক একখানি গ্রাম অবস্থিত, তথা হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে "ব্মজ্" নামক স্থানের নিকট কয়েকটা পাহাড়ে আমরা গুহা দেখিতে যাইলাম। যে গুহাটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সেটীর দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ ফিট্; ভিতরটী অন্ধকার, দেশলাই জালিতে জালিতে আমরা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। কিয়ৎদূর দাঁড়াইয়া যাইবার পর আমাদিগকে গুডি মারিয়া যাইতে হইল। গুহার শেষের দিক বেশ আলোকিত, গুহাটী ভিতরে আরো কিছুদুর পর্য্যস্থ রহিয়াছে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া যায় না, উপর হইতে পাথর খসিয়া পড়িয়া পথ বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। এই গুহাতে একজন সাধু যোগ অভ্যাস করিতেন। সম্প্রতি তিনি সমাধিতে দেহ রক্ষাক্রেরিয়াট্রেন, তাঁহার অস্থিসকল, তিনি ষেস্থানে আসন করিয়া বিশিষ্ট্রন, সেই স্থানেই পড়িয়া আছে। আমরা উহা দর্শন করিয়া বার্মিক ইলাম !

এই গুহা হইতে বাহির হইয়া আমরা সন্নিকটবর্তী আর

#### পৰিব্ৰাক্তক

একটা গুহা দেখিতে যাইলাম। তথায় গুহা মধ্যে একটা স্থলর দেবালয় রহিয়াছে। তন্মধ্যে পর্ববতগাত্তে খোদাই করা কতকগুলি স্থলর স্থলর দেবমূর্ত্তি বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"ভবন" হইতে 'ইস্লামাবাদ' সাড়ে চারি মাইল। আমরা তথায় ভ্রমণ করিতে যাইলাম। কাশ্মীরে যে কয়েকটী বড বড সহর আছে তন্মধ্যে শ্রীনগরের পরেই ইসলামাবাদের নাম উল্লেখযোগ্য। এই স্থানের লোক সংখ্যা ২০,০০০, এই স্থান হইতে জম্মুরাজ্যে গমন করিবার পথ বাহির হইয়াছে, এই সহরে অনেকগুলি বস্ত্র শিল্পীর বাস, তাহারা কাশ্মীরী শাল, আলোয়ান, টেবিল ক্লথ, ঝালর, পর্দা প্রভৃতিতে এরূপ স্থন্দর স্থন্দর হাতের কাজ করিয়া থাকে যে, তাহা শিল্প-জগতে অতুলনীয়। এই সহরের বাহিরে "জানানা চার্চ মিশন হস্পিট্যাল" নামক একটা মেয়ে হাঁসপাতাল রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকে পর্বতবেষ্টিত, নানাবিধ ফল এবং ফুলের বৃক্ষলতাপূর্ণ ও স্রোতস্বতীবহুল এই সহরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি চমংকার। একস্থানে একটা পাহাড হইতে হুইটী স্থন্দর ঝরণা প্রবাহিত হইয়া হুইটী জলাশয়ে পতিত হইতেছে। ইহার নিকট মহারাজা কাশ্মীরের একটা স্থন্দর বাগানবাড়ী ও একটা দেবালয় রহিয়াছে, সহরের মধ্যে আরও কতকগুলি ঝরণা রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটীর জল গন্ধক-মিঞ্জিত ও আর একটার উপর একটা স্থুন্দর মস্ক্রিদ কৌশলে নির্মিত হইয়াছে। ইসলামাবাদ হইতে নিম্নলিখিত রমণীয় স্থানগুলি দেখিতে যাইবার পথ আছে:—ফুলগাম, দণ্ডমার্গ, মঙ্গুলাম, হরিবল, জলপ্রপাত, কঙ্গবত্তন, কংসরনাগ, শুপিয়ন, ভেরনাগ।

ভেরনাগে অনেক ঝরণা আছে। জাহাঙ্গীর বাদশাহ এই স্থানে রমণীয় বাগান ও অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থানটী তাঁহার এত প্রিয় ছিল যে তিনি তাঁহার দেহ ত্যাগের পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে মৃত্যুকালে যেন তাঁহাকে এই স্থানে লইয়া আসা হয়।

"মার্ত্তে" তিন দিন বাদের পর আমরা "আচ্ছিবল" যাত্রা করিলাম। ঐ স্থান "মার্ত্তও" হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইস্লামাবাদ পার হইয়া ১ মাইল আসিয়া আমরা পথে "অর্পং" নামক একটা নদী অতিক্রেম করতঃ পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলাম। বাংলাদেশের স্থায় কাশ্মীরেও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধাক্ত (শালি) উৎপন্ন হইয়া থাকে। পথিপাশ্বে স্থানে স্থানে Willow গাছের শ্রেণী রহিয়াছে। আচ্ছিবল এই স্থান হইতে মাত্র ৬ মাইল। আমরা অবিলক্ষে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

স্থানটী অপরপ শোভার আধার। একটা পর্বতের পাদ-দেশে, নবাবী আমলের একটা উৎকৃষ্ট প্রমোদ উদ্যান রহিয়াছে। তমুধ্যে অসংখ্য মেওয়ার গাছ ফলভরে অবনত হইয়া উদ্যানের

#### পরিভ্রাজক

শোভারদ্ধি করিতেছে। উত্থান বাটীতে কাশ্মীরের মহারাজার দীক্ষাগুরু বাস করেন। আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া শুনিলাম, তিনি কয়েক দিনের জন্ম বাহিরে গিয়াছেন। সরকারি তরফ হইতে উত্থানের ঝিলে মংসের চাষ (Troutery) করা হইতেছে। এজন্য অনেক কর্মচারী এই স্থানে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই স্থানের সমস্ত মৎসগুলিই Trout জাতীয়। দেখিতে ঠিক বাংলাদেশের মিরগেল মাছের ন্যায়। "আচ্ছিবলে" বহু সাহেব, মেম ও দেশীয় ধনীলোক গ্রীম্মবাস করিতেছেন। ুসিয়ালকোটের "নওসেরা" নামক স্থানের জনৈক বিশিষ্ট ভদ্র-লোক এইস্থানে একটা তাঁবুতে বাস করিতেছেন, তিনি স্বামি-জীকে চিনিতে পারিয়া নিজ শিবিরে অভার্থনা কবিয়া লইয়া গোলেন এবং তাঁহাকে নানাবিধ কাশ্মীরী রান্না এবং শিখদিগের প্রিয় তুন্দূলের 'রোটী', খোসা শুদ্ধ আস্ত ছোলার দাল প্রভৃতি পরিতোষ পূর্বক ভোজন করাইলেন। মতিলাল নেহেরু মহাশয়ের ভগ্নী এই সময় "আচ্ছিবলে" গ্রীম্বাস করিতেছিলেন: তিনি স্থানীয় বাদসাহী উভানে উৎপন্ন নানাবিধ মেওয়া ফল ও একটি ফুলের তোড়া স্বামিজীকে পাঠাইয়া দিলেন।

অপরাক্তে স্বামিজী পুনরায় যাত্রা করিলেন। "আচ্ছিবল" হইতে কিয়ৎদূরে আসিয়া আমরা 'ধানাবল' নামক একধানি গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়া বিভস্তার তীরে উপস্থিত হইলাম। "অর্পং" "ব্রীং" এবং 'সাব্রিন' নামক তিনটা নদী এই স্থানে মিলিত হইয়া 'বিতস্তা নদী' নাম ধারণ করিয়াছে, এই স্থানের ঘাটে আমাদের জন্ম সরকারী বজরা প্রস্তুত রহিয়াছে। ঘোড়া, কুলি প্রভৃতি এই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া আমরা তাহাতে আরোহণ করিয়া জলপথে শ্রীনগর যাত্রা করিলাম।

নদীর জল একটানা; কাজেই দাঁড় টানার কোনই হালামানাই। একজন স্ত্রীমাঝি হাল ধরিয়া বজরা পরিচালনা করিতে লাগিল। বিতস্তার উভয় তীরে সিদ্ধির বন, দ্বে পর্বতমালা, কুত্র বৃহৎ গ্রাম, ভগ় দেবালয়, খোড়ো মসজিল প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে, আমরা দেড় দিন পরে শ্রীনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং 'লাল মণ্ডি' ঘাটে বজরা ছাড়িয়া ৫ নম্বর সরকারি House boatএ যাহা স্বামিজীর জন্ম প্রস্তুত ছিল, তাহাতে স্বামিজী অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইহার ছই দিন পরে স্থানীয় আর্য্যসমাজীদের অন্থরোধে হুজুরী বাগে স্থামিজী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সহরের প্রায় সকল আর্য্যসমাজীই এই সভায় উপস্থিত হইলেন। বক্তৃতার বিষয় 'My experience in America'; বক্তৃতা ইংরাজীতে হইল। সভাভঙ্কের পর বহু আর্য্যসমাজী স্থামিজীকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ধর্ম বিষয়ে তাঁহার মতামত ও প্রীঞ্জীঠাকুরের কথা শুনিতে লাগিলেন। স্থামিজী তাঁহাদিগকে প্রায় দেড়

#### পরিব্রাক্তক

ঘণ্টা কাল নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়া House boatএ ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার হুই দিন পরে, জন্মাষ্ট্রমীর দিন। অপরাক্ত ৫ ঘটিকায়, বাজারের নিকট একটা বিস্তৃত মাঠে, বৃহৎ পাল দিয়া ঘেরা মগুপের মধ্যে তাঁহার আর একটা বক্ততা হইল। এই সভার উত্যোগী স্বয়ং কাশ্মীরের মহারাজ বাহাতুর। বিষয় "Sri Krishna, the world Teacher " কাশীরের মহারাজা, পুঞ্চ রাজকুমার, State & Private Secretary দ্বয়, পুলিশের কোতোয়াল, মৃতামিদ দরবার, প্রভৃতি কাশ্মীরের যাবতীয় রাজকর্মচারী ও সহরের বহু গণ্যমান্ত ও সুধী ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত হুইয়া স্বামিজীর বক্তৃতা শুনিলেন। স্বামিজী ওজ্ঞস্বিনী ভাষায় প্রায় হুই ঘন্টাকাল বক্ততা করিলেন। তাঁহার বক্ততা স্থানিয়া সকলে খুব আনন্দিত হইলেন এবং অনেকে পরে নিয়মিত House boat আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন। শেষে এমন হইল যে Visitorদের সহিত দেখা করিতে করিতে স্বামিজীর স্থানাহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

এই সময় বরোদার মহারাণী কাশ্মীরের মহারাজার অতিথি ছইয়া "চশমা সাহীর" বাগান বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। তিনি স্বামিজীর সহিত দেখা করিবার জন্য গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। যখন তিনি বরোদা মহারাজের সহিত আমেরিকায় গিয়া-

#### স্থামী অভেদানন্দ

ছিলেন তখন New Yorkএর বেদাস্ত সোসাইটি তাঁহাদের
Address দেয়। তখন স্বামিজীর সহিত তাঁহাদের পরিচয়
হয়। সেই সময় হইতে রাজা ও রাণী উভয়েই স্বামিজীকে খুব
জ্বদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন। মহারাণী স্বামিজীকে "বরোদায়"
আসিয়া একটা আদর্শ বালিকা বিভালয় স্থাপন করিতে অমুনোধ
করিলেন এবং আবশ্যকীয় যাবতীয় খরচ নিজে বহন করিতে
স্বীকৃতা হইলেন। মহারাণী শীস্তই Germany যাইবেন।
তাঁহার পুত্র তথাকার বাতৃলালয়ে চিকিৎসাধীনে আছেন।
তিনি Private Secretary মহাশয়কে আদেশ করিলেন যেন
স্বামিজী যখন "বরোদায়" আসিবেন তখন তাঁহাকে রাজকায়
অতিথিভাবে সংকার হয় ও সেবা যত্নের কোনরূপ ক্রেটী না হয়।
মহারাণীর সঙ্গে এইরূপ নানা কথাবার্তার পর স্বামিজী House
স্বাম্বিধ ফিরিয়া আসিলেন।

# পরিশিষ্ট

বঙ্গদেশ হইতে যাঁহারা কাশ্মীরে ৺অমরনাথ তীর্থ দর্শন করিতে যাইবেন, তাহাদের সঙ্গে গরম গেঞ্চি (Sweater) কম্বল, গায়ের কাপড়, পট্টি প্রভৃতি শীতবন্ত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন, গায়ের কাপড় যথা লুই, ধোসা প্রভৃতি অক্সাক্ত স্থান অপেক্ষা জ্রীনগরে সস্তা ও উত্তম। রাওল পিণ্ডির বাজারে নামদা রেশমের কাজকরা বা সাদা, দেখিয়া লইতে পারিলে 🛍 নগর অপেক্ষা সম্ভায় পাওয়া যায়; তাহা রাওল পি📵 इंटेरड बीनगत आमिरात काल नदेरा भारतन। এই ज्ञारन একখানি ৫×৪ ফিট ইয়ারকান্দি ভাল নামদার মূল্য ৬।৭ টাকা মাত্র। কাশ্মীরী নামদার লোম শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া যায় এবং উহা হইতে বোট্কা গন্ধ ছাড়িয়া থাকে। রাওল পিণ্ডিতে নিম্নলিখিত দোকান সকলে বাস, মোটর কার প্রভৃতি ভাড়া পাইবেন যথা, মেসার্স রাধা কিশন এণ্ড সন্স, দি এক্লিন্স মোটর কোং, দি এক্সপ্রেস মোটর সার্ভিস কোং, মেসার্স মান্চান্দ এণ্ড কোং, দি কাশ্মীর ট্র্যান্সপোর্ট কোং, দি কাশ্মীর মোটর সার্ভিস কোং, ইত্যাদি।



পহেল গাও

5%-- 37



শেষ নাগ' তুষার নদী

9:-93

পার্বত্য পথে গমনাগমনের জন্য ঞ্জীনগরের ৩য় সেতৃর বাজার হইতে চাপ্লী নামক কাশ্মীরী জুতা, চামড়ার মোজা সমেত লইয়া ভাহার তলে বড় বড় লোহার পেরেক মারিয়া লইবেন। এইরূপ করিলে জুতার তলা নষ্ট হইবে না এবং পাহাড়ে পা পিছলাইবে না। ইহার মূল্য ৩॥ ॰ টাকা, পেরেক 🐠 আনা ডজন। ইকমিক কুকার, প্রাইমাস ষ্টোভ থাম 🗃 বোতন প্রভৃতি সঙ্গে থাকা দরকার, এবং এই প্রকারে আসাই এই সকল পাৰ্বত্য পথে নিরাপদ, অন্যথা নানাবিধ অস্থ্রীধা ভোগ করিতে হয় ও রাঁধিতে খাইতেই শারীরিক শক্তি ব্যয় হইয়া যায়—দেশ দেখা আর হয় না। অখাত খাইয়া ও যথেষ্ট শীত বন্ত্রের অভাবে ঠাণ্ডা লাগিয়া দলে দলে লোক প্রতিবংসর মৃত্যমুখে পতিত হয়। ছাতা সকলেরই সঙ্গে থাকা দরকার, ওয়াটারপ্রফ আনিলে খুব ভালই হয়, কারণ পথে অত্যস্ত বর্ষা হইয়া থাকে। পোষাক হুই জোড়া করিয়া লইবেন, কারণ, যদি বৃষ্টিতে ভিজিতেই হয় তাহা হইলে ভিজা জামা, কাপড়, জুতা প্রভৃতি বদলাইতে পারা যায়। যাত্রাকালে বিছানাপত্ত অয়েলক্লথে বা Waterproof Canvassএ জড়াইয়া লইবেন नरहर পথে दृष्टि शहेरलेशे मुक्किल। वारमत कना जांतू नशेरवन উহা জ্রীনগরে "কল্পবার্ণ এজেন্সী" এবং "কাশ্মীর জেনারে একেলীতে" পাওয়া যায়। তাঁবু ছুই ছাত ওয়ালা লইকে

# <del>শ</del>রিভাজক

এবং ভাড়া করিবার সময় খাটাইয়া ছেঁড়া কিনা, খোঁটা ও লোহার গোঁজগুলি গুন্তিতে ঠিক আছে কি না, এবং ভাবুর দড়ি যথেষ্ট আছে কি না দেখিয়া লইবেন। তাঁবুর খোঁটা অতিরিক্ত লম্বা না হয়, তাহা হইলে পাহাড়ে পথ চলিতে অমুবিধা হইবে। গোঁজ ও থোঁটা পুঁতিবার স্ত্র লইবার প্রয়োজন নাই কারণ, পথে সকল স্থলেই বড় র্ভ পাথর পাওয়া যায়। কুলিরা অনেক সময় গোঁজ ও খাঁটি চরি করিয়া অক্তকে বিক্রয় করে, প্রত্যেকবার তাঁবু খাটাইবার ও উঠাইবার সময় উগ পরীক্ষা করিয়া লইবেন। ব্রহ্মনের কুলিদের থাকিবার বা মেয়েদের স্নানের জন্য একটা এক ছাদওয়ালা Soldiers' Camp বা ছৌলদারী তাঁবুও সঙ্গে লওয়া ভাল। টিনের বা লোহার বাক্সই ভাল, চামড়ার হইলেও চলিতে পারে, কিন্তু বেতের বা কাঠের না হয়, কারণ পথের ছই ধারের পাহাড়ে ধাকা লাগিতে লাগিতে অনেক বাক্স ভাঙ্গিয়া যায় একটা কুলি আধমন ও ঘোড়া জুইমন বোঝা লইতে পারে। মাটায়ন ( মার্ভণ্ড ) হইতে অমর-নাথ পর্যান্ত যাতায়াত একটা কুলির ভাড়া ৮২ টাকা, ঘোড়া ্রহ, টাকা, সোয়ারী ঘোড়া ১৫১ টাকা, ঝাম্পান ( শ্রীনগরে পুর্ব্বোক্ত দোকান হুটীতে পাওয়া যায়) ৮ জন কুলিসমেত ভাৰা মোট ৬৪১ টাকা, পাচক ১২১ টাকা ইত্যাদি—এই

সকল নিজে ভাড়া না করিয়া ধর্মার্থ বিভাগের স্থুপারিন্টেণ্ডেন্ট মহাশয়ের মারফতে করিবেন, ইহাতে স্থুবিধা এই বে, যদি ঐ সকল দ্রব্য সম্বন্ধে কোন আপত্তি উঠে তবে যথনই ইচ্ছা ভাঁহার নিকট হইতে পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া চলে এবং কোন কুলি চুরি করিলে ভাহাকে গ্রেফ্ভার করা সহজ্ব হয়। অক্তথা উহার কোন প্রভীকার হয় না। গেরুয়াধারী সাধুরা এই পথে প্রভাহ ছয় আনা পয়সা ও /৫ সের কাঠ ধর্মার্থ বিভাগের নিকট হইতে বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন।

শ্রীনগরে পূর্ব্বোক্ত দোকান তৃটিতে তাঁবুর খাট, চেয়ার প্রভৃতি ভাড়া পাওয়া যায়। যদি তাঁবুতে মাটির উপর বিছানা পাতিতে ইচ্ছা করেন তবে শ্রীনগর হইতে মোটা কাশ্রীরী চাটাই সঙ্গে লইবেন নচেৎ ভিজা মাটিতে শুইয়া গায়ে বেদনা ও সন্দি হইতে পায়ে। কিছু Boric Lotion, কুইনাইন ও Bed pill সঙ্গে রাখিবেন। পথে খাইবার জন্ম টিনের হধ, জ্যাম, টিনের মাখন, 'কুল্চা' নামক কাশ্রীরী বিষ্কৃট ইত্যাদি সঙ্গে রাখিবেন। শ্রীনগরে ক্লটি ওয়ালাদের দোকানে Order দিলে উহায়া দীর্ঘকাল স্থায়ী এক প্রকার কড়া পাঁউরুটি করিয়া দেয়। পথে কুকার ও স্টোভ জ্ঞালিবার জন্ম Methylated Spirit হই বোতল সঙ্গে লইবেন। শ্রীনগরে Lambert & Co.র দোকানে প্রত্যেক

বোহন Spirit ২১ টাকা মূল্যে পাইবেন। শ্রীনগর হইতে বে নাজারটা যাত্রীদের সঙ্গে পঞ্চতরণী পর্য্যস্ত যায় তাহাতে আলু, চাল, ডাল, আটা, ঘি, মশলা, মুন কেরাসিন তৈল, বিগারেট, ময়রার খাবার প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় সব **জিনিসই পাওয়া** যায়। হারিকেন ল্যাণ্টার্ণ তুইটা লইবেন। রাত্রে, একটা রন্ধনের যায়গায় বা বাহিরে যাইতে ও অপর্টী 🕉 ব্রের মধ্যে প্রয়োজন হইবে। তাঁবুতে মোম বাতি জ্বালিবেন না, আগুণ লাগিবার সম্ভাবনা। শ্রীনগরের বাজারে Hill Stick কিনিতে পাওয়া যায়, মূল্য ১১ টাকা মাত্র। পথে যাইতে ৰাইতে তৃষ্ণা পাইলে ঝরণার ঠাণ্ডা জল পান করা অস্তায়, এবং সকল ঝরণার জল পানের উপযোগীও নহে। গ্রম করা ক্ষম একটা মুখ ঢাকা পাত্রে রাখিয়া কুলির হাতে দিবেন এবং পথে দরকার মত তাহা চাহিয়া লইয়া পান করিবেন। থাম ন ৰোভলে পরম চা বা কাফি লইলে ভালই হয়। এই পথে ঠান্তায় ঠোঁট ও গাল খুব ফাটিয়া যায় তজ্জ্য Vaseline সঙ্গে থাকা ভাল।

শ্রীনগর সহরের কভকগুলি জব্যের বাজার দর এইরূপ বিশ্বঃ আলানি কঠি টাকায় ২/ মণ। মাংস (ভেড়ার) টাকার ছই সের। মাছ।• আনা হইতে।৵৽ সের, ডিম।৴৽ আনু হইতে।৵৽ ডজন। ছ্য ৵৽ আনা সের। আলু এক

সের /০ আনা। শাক্সজী প্রতি ডালি।০ আনা হইতে । আনা, ডালিতে গাজর, টোমাটো, বিট, সালগম, ওলকপি বরবটি, বিন প্রস্তৃতি অনেক জিনিস থাকে। লাইবেরীর নিকট যে সরকারি উভানটা আছে ভাহা হইতে লইলে টাটকা ও ভাল সক্তী পাওয়া যায়। কাশ্মীরী আপেল টাকায় ১০০ শক ও বিলাতি। আনা হইতে। 🗸 ০ ডজন। আঙ্গুর ১০ হইতে । 🗸 ে সের। কাশ্মীরে ভাল আসুর জন্মে না। 'বাঁশমতি' চাল টাকায় /৪॥ হইতে /৫ সের। সাধারণ চাল টাকায় /৭ সের। ঘি টাকায় /॥০ সের। গম টাকার /৮ হইতে।০ সের ময়দা টাকায় /৪ হইতে /৫ সের। আটা টাকায় /৬ সের। বিশ মিশ ১ টাকা সের। ডাল টাকায় /৪ হইতে /৪॥ সের **।** চিনি ১১ টাকা বা ১॥০ টাকা সের। মাখন ( খাইবার ) ১॥ টাকায় এক পাউত্ত, এবং রন্ধনের ৮./০ আন। পাউত্ত। সরি-ষার তৈল টাকায় / হইতে /১ সের। কেরাসিন তৈ সোফ্রেক মার্ক। ১নং তুই টিন ওয়াল। কাঠের বাক্স, মূল্য ২২১ টাকা এবং ২নং ১৮।০ টাকা। কাজকরা রূপার বাসন প্রার্থি তোলা ১১ হইতে ১৮০ আনা, তামার ৪১ হইতে ৮১ টাকা সের এবং কাজকরা কাঠের দ্রব্য ৩১ টাকা স্কোয়ার ফুট।

যন্তপি কাশ্মীরে আসিয়া কেহ ৫।৬ মাস থাকিতে ইচ্ছ করেন তবে মে মাসে বাহির হওয়াই প্রশস্ত নচেৎ মাত্র হা

# শক্তিভাজক

শাসের জন্ত আসিতে হইলে এরপ সময়ে আসা উচিত যেন অক্টোবরের মধ্যেই ফিরিয়া যাইতে পারেন, সাধারণতঃ শ্রীনগরের টেম্পারেচার এইরপ থাকে, তাহা ১০০ পৃষ্ঠায় উদ্বুত হইল।

বর্ষাকালে অন্তান্ত পার্বেত্য দেশসমূহ অপেক্ষা কাশ্মীরে বারিবর্ষণ অনেক পরিমাণে কম হইরা থাকে। শ্রীনগরে বংসরে ২৭ ইঞ্চি অপেক্ষা কদাচিং অধিক বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু গুলমার্গে শ্রীনগর অপেক্ষা অনেক বেশী বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। 'মারি'তে গুলমার্গ অপেক্ষা প্রায় তিন গুল অধিক বারিবর্ষণ হর।

শ্রীনগরে আসিয়া বিদেশীদের ( যদি কোন পরিচিত ব্যক্তির বাড়ী না থাকে ) House Boatএ থাকা ব্যতীত গত্যস্তর নাই।

গ্রীমের শেষ ভাগে কাশ্মীরে মশার সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া বেররও প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং হেমন্তকালে যথেষ্ট শীতবন্তের ভাবে অনেকেই সদ্দি, কাশীতে ভূগিয়া থাকে। ভিস্পেপসিয়া অদেশে নাই। মধ্যে মধ্যে কলেরা দেখা দেয় বটে, ভবে ভাহা অখাছাভোজী গরীবদের মধ্যেই প্রথমে দেখা দেয়, পরে সর্ক-কাবারণে সংক্রামিত হয়। "পাইন" দেবদারু বৃক্ষ প্রাচ্যুকর কিন্তু

| मारमत नाम                            | ফাৰ্থিটের গড় ডিগ্রি | ছায়ায় সৰ্ব                            | 180 | ছায়ায় সৰ্বাপেক্ষা অধিক ডিগ্ৰি       |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| बाष्याती श्रेट अश्रे (कक्याती भराज्य | • 29                 | . %.                                    | :   | . 36                                  |
| अवहे त्क्क्यांती " मर्फ "            | • 0 0 0 0            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | :   |                                       |
| मार्क , , विश्वम ,                   | ~<br>~               | :<br>•)                                 | :   | .•<br>%                               |
| " এপ্রিন " , মে "                    | \$ D D               | 9                                       | :   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|                                      | • 83                 | •<br>%                                  | :   | •                                     |
| ह खून , जुनाहे ,                     | • ⊅6                 | **                                      | :   |                                       |
| , ख्लाई , , जांगड़ ,,                | ф.<br>О.Д.           | 88.                                     | :   | , r.                                  |
| » আগষ্ঠ » » সেপ্টেম্বর »             | • • •                | 28                                      | :   | .04                                   |
| , म्लिक्ष्य, , व्यक्तिवत             | •<br>•<br>•          | •<br>8                                  | :   | • 6 5                                 |
| » তাক্টোবর "      নভেষর              | • • •                | 9                                       | :   | • • • •                               |
| नर्ज्यत ,, ७०८म जिल्मयत              | . 28                 | ***                                     | :   | • •                                   |

### পরিব্রাজক

গুলমার্গ, সোনামার্গ প্রভৃতি অতি উচ্চ সহর সকল হাঁপানী ও হুদ্রোগগ্রস্থ রোগীর পক্ষে আদৌ উপযুক্ত নহে। বহুদিন রোগ ভোগ করিয়া আরোগ্যলাভের পর যাঁহারা নষ্টস্বাস্থ্য পূন-লাভের জন্য কাশ্মীরে বাস করেন, কাশ্মীরবাস তাঁহাদের নিক্ট স্বর্গবাস্তুল্য হয়।



#### ৺ক্ষীর ভবানীর **পথে**

স্থামিজী ৺অমরনাথ দর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন শুনিয়া কালোয়াস্ত সিং গুলমার্গে বেড়াইতে আসিবার জন্ম তাহাকে পত্র লিখিলেন। স্থামিজী সেই পত্র পাইয়া ২০এ আগষ্ট্র তারিখে ভোর ৬ টায় একখানি সরকারি রবার টায়ার টাঙ্গাভে শ্রীনগর হইতে গুলমার্গ যাত্রা করিলেন। গুলমার্গ শ্রীনগর ইতি ২৭ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত।

শ্রীনগর ছাড়িয়া আমাদের টাঙ্গা হ্যাপিভ্যালি রোড় (Happy Vally Road) ধরিয়া বরাবর চলিতে লাগিল। ঘোড়াটী বেশ বলবান, ঘণ্টায় ১০ মাইল বেগে ছুটিতেছে। টাঙ্গার পথের হুইধারে অসংখ্য সফেলা গাছের বীথিকা (Poplar Avenue) এবং ডানদিকে ঝিলাম (বিতস্তা) নদী। বামদিকে অনতি দূরে পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত একটি মার্টে কতকগুলি কাশ্মীরী সৈত্য তাঁবু খাটাইয়া বাস করিছেছে। ইহাদিগকে দেখিতে অনেকটা পেশোয়ারীদের মত কিন্তু ইহারা সকলেই 'দোগ্রা' জাতীয় শিখ। ক্রমে শ্রীনগর হইতে ৮ মাইল আসিয়া আমরা এই পথ পরিত্যাগ করিয়া গুল্দার্শরের পথে প্রবেশ করিলাম। তে-মাথার মোড়ে একটি

কাষ্ঠকলকে ইংরাজিতে 'Gulmarg' এই কথাটী লিখিত রহি-য়াছে। এই পথে কিয়ংদূর আসিয়া সুখনাগ নদ ও তাহার বক্সা খালটা (Flood Cannal) একটা স্থন্দর সেতুর উপর দিয়া পার হুইয়া আমরা 'মগম' নামক একথানি গ্রামে উপনীত হুইলাম। এই গ্রাম শ্রীনগর হইতে ১৪ মাইল দূরে এবং গুলমার্গ ও 🗐 নগরের ঠিক মধ্য পথে অবস্থিত। স্থানীয় নিয়মান্সসারে ৰাজকৰ্মচারিগণ এই স্থানে আমাদের নাম ধাম, উদ্দেশ্য প্রভৃতি িখিয়া লইয়া মালপত্রগুলি পরীক্ষা করিলেন। আমরা এই ছানে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় রওনা হইলাম। স্মূথে 'পীরপঞ্জল' পর্বত, ইহারই শীর্ষদেশে গুলমার্গ সহর অবস্থিত, আমর। সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথ লাল রংএর কাঁকরে পরিপূর্ণ। এক পার্শ্বে একটা পার্ব্বত্য স্ত্রোভম্বতী খরবেগে প্রবাহিতা, অপর পার্শ্বে পর্কতের পাদদেশে বহু যুৱ বিস্তৃত ধান্ত ক্ষেত্রে কাশ্মীরী রমণীরা কাস্তে লইয়া ধান **কাটিতে**ছে এবং মধুর পাহাড়ী স্থুরে গান গাহিতেছে।

স্বামিজী বলিলেন, "হুইডেন, অষ্ট্রিয়া, সুইজালগাও, প্রভৃতি সব পাহাড়ী দেশের গানের স্থুর শুনেছি, এই একই ক্রকম।"

প্রপে দ্রীপুরুষ অধিকাংশ পথিকই অশ্বারোহণে চলিয়াছে,

শোকাবীর ক্যায় কাশ্মীরী রমণীরাও অশ্বারোহণে স্থপটু।

#### স্থামী অভেদান

'টন্মার্গের' পূর্ববর্তী ৪ মাইল পথ ক্রমাগত চড়াই পড়িল। আমাদের টাঙ্গার গতিবেগ ক্রমশঃই কমিয়া আদিতেছে। বেলা প্রায় ১০ ঘটিকায় আমরা "টনমার্গ" গ্রামে আদিয়া পৌছিলাম। "গুলমার্গ" হইতে কালোয়ান্ত সিং, তেজা সিং প্রভৃতি কয়েক-জন শিখ যুবক এই স্থানে আমাদের জন্ম অপেক্ষা করিতে-ছিলেন! "গুলমার্গ" সহর এই স্থান হইতে ৩ মাইল উদ্ধে ৮৫০০ ফিট উচ্চ একটা পর্বতের মাথার উপর অবস্থিত।

"টনমার্গ" প্রামটা ঠিক গুলমার্গ পর্বতের পাদদেশেই অবস্থিত। মোটর বা টাঙ্গা গুলমার্গে উঠিতে পারে না। কারণ পথ এই স্থান হইতে ১৫০০ ফুট ক্রেমাগত চড়াই। "টনমার্গ" হইতে ছুই জন কুলি ও ছুইটা ঘোড়া লইয়া আমরা পাহাড়ে চড়িতে লাগিলাম। এই সময় পাহাড়ে-চড়া লাঠি (Hill-stick) আমাদের খুব কাজে আসিতে লাগিল। পথ বরাবর দেওদার (Ceder) সরলক্রম (Pine) প্রস্কৃতির জঙ্গলের মধ্য দিয়া গিয়াছে এবং বেশ ঠাণ্ডা ও ছায়াযুক্ত। মধ্যে মধ্যে এই উচ্চ পথ হইতে নিক্সের সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকার বহু মাইল উন্মুক্ত দৃশ্য, দুরে "ফিরোজপুর নালা," "নাংগা পর্বত", ''পীর পঞ্জল" প্রভৃতি দেখা যাইতে লাগিল। "নাংগা পর্বত", ''পীর পঞ্জল" প্রভৃতি দেখা যাইতে লাগিল। "নাংগা

গুলমার্গ হইতে ৯০ মাইল দূরে উত্তর দিকে অবস্থিত হইলেও

এই স্থান হইতে উহার দৃশ্য দার্জিলিং হইতে 'কাঞ্চন জংঘার'

দৃশ্য অপেক্ষা মনোরম। আদ্র পর্যান্ত কেহ উহাতে আরোহণ
করিতে সক্ষম হয়েন নাই। ১৮৯৫ খৃষ্টান্দে বিখ্যাত পাহাড়ে

Mr. Mummery ছই জন গুর্থা পথ প্রদর্শক সঙ্গে লইয়া

উহাতে চড়িতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা কুড়ালি দিয়া বরফের
উপর সিঁড়ির মত পথ কাটিতে কাটিতে বহুদূর উঠেন কিন্তু

হঠাৎ উপর হইতে কোটি কোটি মনের একটী অতিকায় বরফের

চাপ (Avalanch) খিদয়া পড়ায় তাঁহারা সকলেই প্রাণ

প্রায় অর্দ্ধপথ আসিয়া আমরা পথিপার্থে একস্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। নিকটেই কতকগুলি সরলজ্ঞমের তলে অনেক ফল পড়িয়া রহিয়াছে। স্বামিজী ছুই একটী ফল কুড়াইয়া লইয়া বলিলেন,—এ গুলিকে ইংরাজীতে Pine cone বলে। এর ভেতর বাদাম হয়, ওদেশে খুব খায়। সব ফলের দোকানে বিক্রী হয়! আমাদের দেশে এগুলোকে জলগোঁজা বলে, তেলের সঙ্গে ভেজাল দেয়।"

বেলা আন্দান্ত ১টার সময় আমরা গুলমার্গে রায়জাদার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। রায়জাদা এই স্থানের বন বিভাগের প্রধান পরিদর্শক (D. F. O.) ইহার পূরা নাম রায়জাদা হুক্মা সিং। ইনি কালোয়াস্ত সিংএর খুড়া এবং এক-জন উদার নৈতীক ভন্তলোক। স্বামিজীর বাসের জন্ম ইনি নিজ বাসভবনের সংলগ্ন উছানে একটা স্থলর তাঁবু খাটাইয়া রাখিয়াছেন। ৺অমর নাথের পথে প্রত্যহ তাঁবুতে থাকিয়া স্বামিজী এত পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, এই স্থানেও স্থলর তাঁবুর বন্দোবস্ত দেখিয়া অত্যন্ত আহলাদিত হইলেন।

সেই দিবস তথায় বিশ্রাম করিয়া পরদিন প্রভাতে স্বামিজী রায়জাদা, কালোয়াস্ত সিং প্রভৃতির সহিত গুলমার্গ সহর-তলি বেড়াইয়া দেখিতে যাইলেন।

"গুলমাগ" বাক্যটার অর্থ 'গোলাপ মাঠ। এই স্থানে নানা জাতীয় পাহাড়ী ফুল (Alpine flowers) অজস্র ফুটিয়া থাকে। কথিত আছে দেই জক্মই সমাট সাজাহান এই স্থানের উক্ত নাম প্রদান করিয়াছেন। প্রায় ২ মাইল লম্বা ও আধ মাইল চওড়া অধিত্যকার (Table land) চতুর্দিকে প্রথান দৃশ্য। সহরের ঠিক মধ্যস্থলে একটা অতি বিস্তৃত ময়ানা; তথায় গল্ফ (Golf) পোলো, ঘোড়দোড় প্রভৃতি প্রত্যাহ খেলা হয়। বাজারের নিকটেই লোকের বাস অধিক, ডাক্ষর প্রভৃতিও দেই স্থানেই। রেসিডেন্ট সাহেবের বাংলো,

## Magiga

শাদ্ধপ্রাসাদ প্রভৃতি নিকটেই অবস্থিত। এই সহরের স্বৃহৎশাইডু হোটেল'ট পুড়িয়া যাওয়াতে বহু সাহেব মেম ও দেশীয়
ধনিলাকের থাকিবার বিস্তর অস্ক্রিধা হইয়া পড়িয়াছে।
ইহার মালিক হরি নাইডু মহাশয় (Mr. Hari Neidou)
শীদ্ধই উহা মেরামত করাইবেন। হরি নাইডু মহাশয়ের নাম
দেখিয়া যেন কেহ এঁকে মাজাজী হিন্দু মনে না করেন, কারণ
তিনি হিন্দু তো মোটেই নন, তাহা ছাড়া একটা মুসলমান কন্সার
শাণিগ্রহণ করিতে যাইয়া, খৃষ্টান ধর্মা পরিত্যাগ করিয়া ইস্লাম
ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। এখন রীতিমত রোজা নমাজ
করেন।

এই সহরে খেপ্তার অধিবাসীর সংখ্যা এত অধিক যে,
প্রথম দেখিয়া স্বামিজী ইহাকে কোন সাহেবী সহর মনে
করিয়াছিলেন। এই সহর কাশ্মীর রাজকুমার হরি সিং বাহাছরের
গ্রীম্মাবাস। ইনি বর্ত্তমান মহারাজা বাহাছরের স্বর্গগত জ্যেষ্ঠ
জ্ঞাতা ৺অমর সিংহের পুত্র। বর্ত্তমান মহারাজা প্রতাপ সিং
বাহাছর অপুত্রক বলিয়া ভারত গবর্ণমেন্ট ইহাকেই কাশ্মীরের
মুবরাজ রূপে মনোনীত করিয়াছেন।

জুন মাস হইতে "গুলমাগে" প্রায় প্রত্যহই বৃষ্টিপাত হইয়া পাকে এবং সেপ্টেম্বরের শেষ হইতে এই স্থানে এত অধিক বরুক পাত হয় যে, মে মাস পর্যাস্ত কেহ এই সহরে বাস করিতে পারে না। সেই সময় চতুর্দিকে ৫1৭ ফুট বরক্ষেত্র আর্ত হইয়া যায়। অধিবাসীরা সেই সময় বরামূলা ও শ্রীনগরে নামিয়া যায়। কেবল গ্রীম্মের এই কয় মাসের জন্ত গুলমার্গের একট্টা স্থসজ্জিত বাংলোর ভাড়া ৫০০ হইতে ৬০০ টাকা পর্যান্ত হইয়া থাকে। আসবাব পত্র কিছুই সঙ্গে আনিতে হয় না। সবই বাংলোতে পাওয়া যায়। ইহাই-স্থবিধা।

"গুলমাগ" সহরের তিন মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে 'বাবা।
মাঋষি' নামক এক গ্রাম অবস্থিত। তথাকার একটা অতি
প্রাচীন জীয়ারতের নাম এই স্থানে স্থপরিচিত। আমরা উহা
দেখিতে গমন করিলাম। গ্রামখানি ৭০০ কিট উচ্চ ভূমিতে
অবস্থিত। গুলমাগের পূর্ব্বদিক দিয়া 'ধোবীঘাট' হইয়া
তথায় যাইতে হয়। তুই মাইল আসিয়া পথ খুব ঢালু বোধ
হইতে লাগিল।

পথিমধ্যে অনেকগুলি পাহাড়ীদের কুটীর অতিক্রম করিয়া আমরা বরাবর সরলজ্ঞমের জঙ্গলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অনেকে এই স্থানে আসিয়া ৺বাবার নিকট মনোবাঞ্ছা পূরণের প্রার্থনা করেন। কথিত আছে মোগল রাজত্ব কালে "বাবা পামদীন" নামক জ্বনৈক সিদ্ধ করির এই স্থানে বাস করিতেন। তিনি থুব অমাত্মবিক শক্তি সম্পন্ধ

#### -Region

ছিলেন। এই স্থানে একখানি বৃহৎ বাড়ীতে অনেক গুলি ফুকির বাস করিতেছেন। নিকটেই যাত্রীদের থাকিবার জন্য ধর্মশালা রহিয়াছে। অনেক সাহেব মেম ইহার প্রাকৃতিক শোভায় মুগ্ধ হইয়া এই স্থানে তাঁবুতে গ্রীক্ষাবাস করিয়া থাকেন। এই অঞ্চলে বিস্তর জঙ্গলী ভালুক পাওয়া স্থায়।

"গুলমাগ" হইতে আর একটা বিখ্যাত স্থান স্বামিজী দ্বেখিতে গেলেন, উহার নাম 'আল্পাথর' হ্রদ। উহা ১৪৮০০ ফিট উচ্চ 'অপর্বত' নামক এক অতি উচ্চ পর্বতের দীর্ঘ স্থানে অবস্থিত। 'কিলেন মাগ' নামক ১১০০০ ফিট উচ্চ এক অধিত্যকার উপর দিয়া ঐ স্থানে গমন করিতে হয়। এই অঞ্চলে গ্রীম্মকালে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঘাস জন্মাইয়া থাকে বিলয়া সেই সময় মেষপালকগণ এই দিকে ভেড়ার পাল ক্রইয়া চরাইতে আসে। সেই হইতে এই স্থানের নাম 'ছাগলের মাঠ' বা 'কিলেন মাগ' হইয়াতে।

আল পাধরের উপর হইতে দ্রে পুঞ্চ রাজ্যের সীমানা দেখা যায়। ঐ রাজ্যটীও কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত, এই স্থানের রাজপুত্রকে মহারাজ প্রতাপ সিং বাহাছর পোস্তপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ভারত গ্রহণিনিউ ভাহাকে কাশ্মীরের যুবরাজ রূপে মনোনীত করেন নাই। রায়জাদার আত্মীয়েরা কিন্তুন্মারে বনভোজনের আয়োজন করিলেন। আমরা বনভোজন সমাপ্ত করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে পুনরায় গুলমার্গে প্রত্যাবর্ত্তন করি-লাম। শুনিলাম সন্ধ্যার পর অনেকে এই পথে চলিতে গিয়া ভাল্লুকের হাতে পড়িয়াছেন।

এই সময় "মিসেস মিত্র" শ্রীনগর হইতে গুলমার্গে নিজ বাংলোতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। স্বামিজী এই স্থানে আছেন শুনিয়া তিনি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। স্বামিজী তাঁহার বাংলোতে যাইলেন। তাঁহার বাংলোর নম্বর ৩। তথায় তিনি স্বামিজীর জন্ম নানাবিধ আহার্য্যের যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই দিন একাদশী বলিয়া তিনি নিজে কিছুই আহার করিলেন না। স্বামিজীকে পরিতোষ পূর্বক ভোজন করাইলেন। ডাক্লার "এ-মিত্র" মহাশ্যু গুলুমার্গের একমাত্র বাঙ্গালী অধিবাসী ছিলেন। তিনি পুরাতন নিয়ম অনুসারে শ্রীনগরে ও গুলমার্গে চিরস্থায়ীভাবে ২ খানি বাগান বাডী কিনিয়াছিলেন। কিন্তু উপস্থিত ১০ বংসর হইতে এই নিয়মটী উঠিয়া পিয়াছে। আজ কাল কোন বিদেশী ২০ বৎসরের অধিক কাশ্মীরে স্থাবর সম্পতি অধিকার করিয়া থাকিতে পারেন না। কাশ্মীরীদের কথা স্বতন্ত।

পরদিন প্রাতঃকালে পণ্ডিত আজ্ঞারাম ও লালা চেৎরাম কোলে নামক জনৈক শিখ যুবক স্বামিজীর সহিত সাক্ষাৎ

করিতে আসিলেন। তিনি ৮ বংসর আমেরিকায় থাকিয়া কাগজ প্রস্তুত বিছা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। যে সময় তিনি আমেরিকায় অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় স্বামিজীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ইহার বাড়ী জম্মতে। এক্ষণে শ্রীনগরে গুলমার্গে বেডাইতে আসিয়াছেন। একত্রে চা পানের পর তাঁহার সহিত স্বামিজী একটী উৎস দেখিবার জক্ত পোলো গ্রাউত্তের দিকে গমন করিলেন। তথায় Major Skrinnerএর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল •। তিনি সমাদরে স্থামিজীকে স্থায় বাংলোয় লইয়া গেলেন এবং চা পান করাইলেন। কিয়ংক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তাহার সহিত আমরা কাশ্মীরের Photo কিনিবার জন্ম গমন করিলাম। কয়েকটা দোকান দেখার পর আম্রা এক দোকানে কাশ্মীরের নানা স্থানের বহু স্থব্দর স্থব্দর চিত্র ও Photo রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। দোকানদার জনৈকা মেম। তিনি অ:মাদিগকে নানাবিধ ছবি দেখাইতে লাগিলেন।

গুলমার্গে কাশ্মীর মহারাজের একটা প্রাসাদ আছে। এ

পাঠকের অরণ থাকিতে পারে, ইতঃপুর্বের রাওলাপিতি হহতে

শীনগর আদিবার সময় বাসের মালিক স্বামিজীকে বে চিটী ২২

টাকায় বেচিয়া অগ্রিম টাকা লইয়াছিল, তাহা পুনরায় ইহাকেই ০৫

টাকায় বেচিয়াছিল।

স্থান হইতে সমস্ত সহরের দৃশ্য একদিকে এবং নাংগা পর্ব্যতের চিরতুষারাবৃত চূড়া অপর দিকে দেখিবার জ্বন্ত স্থামিঞ্চী যাইলেন। ঐ স্থানতর দৃশ্য আর কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায়না। স্থামিজ্ঞী প্রাসাদের অভ্যন্তরে মহারাজের ঘর গুলি এবং বহুমূল্য আসবাব সকল দর্শন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে তাঁবৃতে ফিরিয়া আসিলেন। পথিমধ্যে চেংরাম কোলের সহিত সাক্ষাং হইল। বৈকালে চেংরাম স্থামিজীর সহিত আলাপ করিতে তাঁবৃতে আসিলেন।

পর দিবস চেৎরাম স্বামিজীকে লইয়। আফগানিস্থানের রাজপুত্র সন্দার আবছল রহমান এফেণ্ডী"র সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। এফেণ্ডী সাহেব স্বামিজীকে সসম্মানে অভ্য-র্থনা করিলেন। তথায় প্রায় এক ঘটা কথাবার্তার পর স্বামিজী পুনরায় তাঁবুতে প্রভাবির্ত্তন করিলেন।

এই রূপে গুলমার্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যারাশি । প দিন উপ ভোগ করিবার পর স্থামিজী পুনরায় জ্রীনগরে সরকারি House poat এ ফিরিয়া আসিলেন। পর দিবস "লালা চেৎরাম কোন্দে" গুলমার্গ ইইতে জ্রীনগরে ফিরিয়া স্থামিজীয় নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার বাসায় নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। তৎপর দিবস ডাফ্টার জ্রীরামের বাসায় এবং রাত্রে Sharp & Coce এবং তৎপর দিবস দ্বিশ্রহরে Colonel অনস্তরাম ও রাত্রে লালা দ্বালরামের বাড়াতে স্থামিজীয়

## পহিত্ৰাজক

নিমন্ত্রণ হইল। তাহার পর দিন Hon. Sir P. C. Banerji Judge, High Court, Allahabad স্থামিজীকে চা পানের নিমন্ত্রণ করিলেন।

কয়েকদিন শ্রীনগরে বাস করিয়া স্বামিজী বলিলেন, "চল ক্ষীর ভবানী' দেখে আসি, বিবেকানন্দ স্বামী তথায় গিয়াছিলেন।"

সরকারি House boatটা অত্যন্ত কদাকার। এত বড় boat লইয় জল পথে চলাফেরা করা কঠিন ব্যাপার বলিয়া মিঃ কোলে একখানি মাঝারি House boat সন্ধান করিয়া দিলেন। তাহাতে মালপত্র তুলিয়া এবং কয়েকজন অতিরিক্ত ্যি মানি লইয়া স্বামিশী সদর বলা অভিমুখে রওয়ানা দুইলেন।

আমাদের House boatটা লহায় প্রায় ১০ হাত ও
চওড়ায় ৬ হাত। ইহার ভিডরটা ঠিং বড়লোহকঃ বৈঠকধানার স্থায় আধুনিক ফ্যাসানে সজ্জিত। ইহাতে আছে ত্থসজ্জিত বৈঠকখানা, স্নানের বর, ভাড়ার ঘর, খাইবার ঘর ও
পাইখানা। বসিয়া হাওয়া খাইবার জন্ম ইহার ছাদের চতুর্দ্দিকে
রেলিং ও উপরে চন্দ্রাতপ দেওয়া আছে। ছাদে উঠিবার জন্ম
একটা স্থন্দর কাঠের সিড়ি আছে। নৌকায় প্রায় ৫০ খানি
বিভিন্ন বিষয়ক ইংরাজি পুত্তক, দোয়াত, কলম, রটিং, প্যাড মায়

ক্লিপটা পর্য্যন্ত, ৬ খানি বেতের ও ৩ খানি গদী আটা চেয়ার, ২ খানি পালং, ১ খানি বড ও ২ খানি ছোট টেবিল, ১টী আলমারি, ৪টা ব্র্যাকেট, ২ খানি আয়না, ১টা বার্থটাব, ২টা কমোড, ১টী এনামেল জাগ ও বেসিন, প্রত্যেক ঘরের মেঝেতেই কার্পেট মোডা ও সকল জানালা দরজাতে পরদা দেওয়া। রাত্রে আলো জ্বালিবারও boatএ স্থন্দর বন্দোবস্ত আছে। ৩টা হ্যারিকেন ল্যাম্প ও ছুইটা ভাল টেবিল ল্যাম্প আছে। এই সকল আসবাব boatএর মাঝির সম্পত্তি ৷ ভাল House boat মাত্রেই এইরূপ থাকে। এই প্রকারে মুসন্দিত একটী House boates মাজিক ভারো ৭৫ টাকা। জন্মন ফরিবার 🕆 গুকরদের থাকিবার জন্ম স্বতন্ত্র একটা boat আছে, উহাঙে 'কিচেন খেট' (Kitchen boat) কৰে। তাহাৰ ভাড়া মাসিক ২০ টাকা, ইহার ছান, দেওয়াল প্রভৃতি স্বই মাছর দি… প্রস্তত। ইহা লম্বায় একখানি বড় পান্সীর ক্যায় ও চওড়ায় চারি হাত। মাঝি তাহার জী, পুত্র ও কন্তাদি লইয়া এই খানিতেই থাকে। এই সকল মাঝিদের অক্ত কোন ঘর বাডী নাই। ইহারা পুরুষামুক্রমে নৌকাতেই বাস করেও মাঝির কাজ করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করে। ইহারা সকলেই মুসল-মান। কাশ্মীরে হিন্দু মাঝি নাই।

পারাপারের জন্ম আর এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা আছে,

ইহাকে 'শিকারা' বলে। ইহা দেখিতে বাংলা দেশের জেলে ডিঙ্গির স্থায়। ইহার ভাড়া মাসিক ৫১ টাকা। নৌকার মাঝি বাজার করা, বাসন মাজা, হ্যারিকেন সাফ করা প্রভৃতি সকল প্রকার কাজ কর্মাই করিয়া থাকে, তজ্জ্য তাহাকে অতিক্রিকোন বেতন দিতে হয় না।

House boat অপেকা সন্তায় থাকিতে গেলে Boarded ; oat লইতে হয়। ইহা House bo:। অপেক্ষা অনেক ছোট। ইহার ভিতরের আস্থাবত House boat অপেক্ষা অনেক কম জলপথে ভ্রমণের পক্ষে ইছাই সর্বাপেকা উপযোগী, কারণ ইয়া থব হান্ধা। বছ House boat লইয়া বেডাইছে দৈনিক প্রা ১০২৷১২ টাকা খরচ পড়ে, কারণ উহা চালাইতে ১০৷১২ জন অতিরিক্ত মাঝি মাল্লার কম হয় না। প্রত্যেক মাল্লাকে শ্রীনগরের ভিতরে 🛮 ০ আনা ও বাহিরে 🌭 টাকা হিসাবে অতিরিক্ত মজরী দিতে হয়। Boarded boat এতাতের প্রতিকৃলে ৪ জন, ও স্রোতের অনুকূলে ২ জন মাল্লা হইলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু ইহাতে একটা বিশেষ অস্থবিধা এই যে, মাঝি তাহার ন্ত্রী পুত্রাদি লইয়া ইহার শেষের কামরাটীতে বাস করে। আলাদা কোন নোকা থাকে না। ইহা অপেক্ষা আরও সস্তায় এক প্রকার নৌকা পাওয়া যায়, উহাকে First class Dunga \* কহে।

<sup>\*</sup> পাঠক কাশ্বীবের নৌকাগুলির হংরাজী নাম দোখনা বিশিভ

# স্বামী অভেদানন্দ

ইহা প্রায় Boarded boat এরই মত; তবে ইহার দেওয়াল কাঠের নহে, মাত্রের। জানালা, দরজাও তজ্রপ। কোন আসবাবপত্র নাই। ভিতরে একটা Partition আছে। নাঝি তাহার পরিবারসহ তাহার শেষের দিকে বাস করে। এই প্রকার একটা ডোঙ্গার মাসিক ভাড়া ৩৫১ টাকা। অতিশয় সস্তায় কাশ্যারে বাস করিবার পক্ষে এইগুলি উপযুক্ত, কিন্তু সঙ্গে ছোট ছেলে নেয়ে থাকিলে এগুলি নিরাপদ নহে।

কাশ্মীরে দাঁড়ের প্রচলন নাই। 'চাপ' বা 'চাঁপা' নামক এক প্রকার কাঠের তাড়্র দ্বারা নৌকা চালান হয়। হরতনের আকার বিশিপ্ত একটা কাঠের থালার সহিত একটা ২।৩ হাত লম্বা কাঠের লাঠি জোড়া দিয়া এইগুলি নির্দ্মিত হয়। উপরোক্ত যাবতীয় নৌকার তলাই চেপ্টা। বাঙ্গালা দেশের নৌকার ন্থায় কাশ্মীরের কোন নৌকার তলাই গোলাকার নহে। শীতকালে যথন এই দেশের নদীগুলিতে জল খুব কমিয়া বা জমিয়া বরফ হইয়া যায় তখন তলা চেপ্টা বলিয়াই এই সকল নৌকা তাহার উপর দিয়া চালান সম্ভবপর হয়। তলা গোল

হটবেন না, কারণ পূর্বেক শাশীরে অলমানের মধ্যে একমাত্র মান্তরের ছাল বিশিষ্ট ডোঙ্গাই ছিল। ১৫ টাকা করিয়া উংগ ভংড়া পাওয়া হাইত। এখন যে সব House boat, kitchen boat প্রভৃতি হইয়াছে এই ওলি সব ইংরাজী আমলে হাই:

হইলে বরফে ঠেকিয়া একপেশে হইয়া যাইত, কিন্তু ঝড়ের সময় বা প্রবল স্রোতযুক্ত জলে এইগুলি আদৌ উপযোগী নহে, সহজেই উল্টাইয়া যায়।

প্রত্যেক Boatএর এক একটা নাম ও নম্বর আছে। আমাদের পূর্ব্বের সরকারি House boatটীর নম্বর ছিল ৫, এখনকার্টীর ৫৪৭ এবং নাম 'Cucumber'। যে ঘাটে House boat থাকে সেই ঘাটের ঠিকানায় চিঠি পত্রাদি আসিয়া থাকে। সমগ্র কাশ্মীরে প্রায় ১৫০০ শত বিভিন্ন আকারের House boat আছে। গ্রীনগর সহরতলীর মধো প্রথম সেতুর নিকট House boat রাখিলে মাসিক ৩১ টাকা হারে অতিরিক্ত খাজনা দিতে হয়। এক মাসের কম থাকিলেও এক মাসেরই খাজনা দিবার নিয়ম। এই খাজনা যিনি House boat ভাডা লন তাঁহাকেই দিতে হয়। শ্রীনগরের ভিতরে থাকিলে boatএ Electric connection পাওয়া যায়। ইচার চার্জ্জও খব অল্প। প্রত্যেক bulbএর মাসিক চার্ক্ত ॥০ আনা মাত্র। মাসে ১ টাকা দিলে House boat এ হ'বেলা মেথর পাওয়া যায়।

সঙ্গে একটা Primus stove, একটা Ic-mic Cooker এবং কিছু এ্যালুমিনিয়ামের পাত্র থাকিলেই রন্ধনের সকল কার্য্য অতি সহজে সম্পন্ন হয়। শ্রীনগরের বাহিরে বেড়াইতে ঘাই-

#### স্বামী অভেদানন্দ

বার সময় রশ্ধনাদির যাবতীয় আয়োজন নৌকায় সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত, কারণ পথে ঘাটে সকল দিন সকল সামগ্রী স্থবিধামত পাওয়া যায় না।

প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় যাত্রা করিয়া বৈকালে ৩ ঘটিকার সময় আমাদের নৌকা সাদিপুরের নিকটবর্তী হইতে লাগিল! শ্রীনগর হইতে "সাদিপুর" পর্যান্ত নৌকা বেশ সহজেই আসিল, কারণ এই দিক্টা স্রোতের অনুক্লে। শ্রীনগর হইতে "সাদিপুর" স্থলপথে ১১ মাইল এবং জলপথে তদপেক্ষা কিছু অধিক। সাদিপুরের চহুর্দ্দিকস্থ উচ্চ উচ্চ পর্বাতের মাথাগুলি বরফে চিক্ করিতেছে; নানাবিধ পার্ববত্য পক্ষাসকল উড়িতেছে; 'চানার' গাছগুলি লাল, সবুজ ও হল্দে পাতায় দিক্ আলো করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; বহু দূর হইতে এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা প্রামের প্রান্তভাগে আদিয়া উপস্থিত হইলাম। একটী ঘাটের নিকট House boat নোঙ্গর করা হইল।

সিন্ধু নদ ও বিতস্তা নদীর সঙ্গমস্থল বলিয়া লোক এই স্থানকে চলিত কথায় 'সাদিপুর' কহে। এই স্থানের প্রাচীন নাম 'পরিত্রাণপুর'। অষ্টম শতাব্দীতে এই স্থানে রাজা "ললিতা-দিত্যের" রাজধানী ছিল। পরে ৯০০ খৃষ্টাব্দে রাজা "শঙ্কর স্মান" এই স্থান হইতে রাজধানী উঠাইয়া 'পত্তন' নামক স্থানে 'ইয়া যান। অনেকগুলি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ এখনও এই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। "সাদিপুর" অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক শোভ:-রাশিতে পূর্ণ। স্বামিজী এই স্থানে একরাত্রি বাস করিয়া স্থানটী বেড়াইয়া দেখিতে যাইলেন।

ঘাটের নিকটেই একটা সরকারি Rest House রহিয়াছে। উহাতে সকলেই বিনা ভাজায় ৩ দিন থাকিতে পারে। প্রামের চারি ধারেই শালি ধান্ডের ক্ষেত্র। প্রামথানি নদীর উভয় তীরেই অবস্থিত। ঘাটের অল্প দ্রেই একটা বাজার রহিয়াছে। তথায় আলু, মংস্তা, আটা, মাখন, চাল, ডাল প্রভৃতি নিত্য প্রয়েজনীয় জব্যগুলি পাওয়া যায়। কয়েকজন সাহেব মেম নদীর অপর পারে House boatএ বাস করিতেছেন। অনেকে সমপ্র গ্রীম্মকাল এই স্থানে অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

বিতন্তার জল জ্রীনগর সহরের ময়লা ও আবর্জনাতে এরপ দ্বিত যে কেহই উহা পান করিতে পারেন না। ঝরণার জল ভীর হইতে আনিয়া পানের জন্ম নৌকায় রাখিতে হয়, কিন্তু সিন্ধুনদের জল অতি উৎকৃত্ব, সকলেই উহা পান করেন। এই জল বরাবর পাহাড় হইতে আসিতেছে বলিয়া খুব স্বচ্ছ ও নির্দোষ। এত নির্দাল জল অন্য কোখাও দেখিতে পাওয়া যায় না। জলের ৭৮ হাত তলার কুজ কুড়ি ও মংস্তগুলির আকৃতি সুস্পত্তরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের boat এর মাঝি 'মাম্ছ্' অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে কয়েকটা মংস্থ বল্লম দিয়া গাঁথিয়া ফেলিল। মংস্থগুলি মির্গেল জাতীয় (White Trout), খুব স্থাত্ব ও রাঁধিলে বেশ নরম হয়। তুষার গলা জল বলিয়া এই নদের জল অত্যন্ত শীতল। এমন কি তুই মিনিট কাল জলে দাঁড়াইয়া থাকিলেই পা অসাড় হইয়া যায়। প্রাতঃকাল অপেকা অপরাহে নদের জল বৃদ্ধি পায়, কারণ পাহাড়ের উপর রাত্রে যে সকল বরফ পড়ে, সেগুলি দ্বিপ্রহরের রৌজভাপে গলিয়া নদে আসিয়া মিশে।

"সাদিপ্র" হইতে আমরা 'মানসবল' নামক একটী রমণীয় হুদ দেখিতে যাইলাম। জলপথে কিয়ংদূর অগ্রসর হইয়া আমরা নদীতীরস্থ 'সম্বল' নামক একখানি বৃহৎ গ্রামের নিকট পৌছি-লাম। এই স্থান হইতে একটা নালা দিয়া মানসবল যাইতে হয়। গ্রামখানির এক পার্শ্বে 'আহা তেঙ্ক' নামক একটা পাহাড় রহিয়াছে। সেতুর নিকটস্থ কতিপয় 'চানার' বৃক্ষের শোভা ঘতি মনোহর দেখাইতেছে।

সম্বলে অনেক মংস্তজীবির বাস। আমাদের মাঝি এই স্থান হইতে কিছু মংস্তা ক্রয় করিল। এই মাত্র ধরা কতকগুলি মির্গেল জাতীয় ছোট ছোট মাছের ওজন আন্দাজ দেড় সের, মূল্য তিন আনা মাত্র।

'মানস বল' হুদটী দৈর্ঘ্যে প্রায় ছই মাইল। ইহার একদিকে

'আহা তেং' পাহাড ও মহা দিকে একটা উচ্চ অধিত্যকা ভূমি। হদটীর গভীরতা অত্যস্ত অধিক সেই জক্ত ইহার জল বেশ পরিষ্কার। উত্তর দিক দিয়া সিদ্ধু নদের এক শাখা আসিয়া এই হদে পতিত হইতেছে! ঐ স্থান দিয়া পদব্ৰজে "গন্ধরবল" যাইবার এক পথ আছে। উহা ৭ মাইল দীর্ঘ। অন্ত দিকে একটা মুসলমান ফকিরের কবর স্থান ও গুহা রহিয়াছে। উহার নিকটেই এক পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসা বশেষ বর্ত্তমান। মন্দিরের অক্যান্য সকল অংশই জলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে কেবল উহার প্রাণ সাক্ষীস্বরূপ ছাদটীর কিয়দংশ এখনও জলের উপরিভাগে জাগিয়া আছে। আহা তেং পাহাড়ের পাদদেশে 'কুন্দবল' নামক একখানি গ্রাম রহিয়াছে। তথায় অনেকে পাথর পুড়াইয়া চুণ প্রস্তুত করে। আহা তেং পাহাড়ে বিস্তর চূণ পাথর ( Lime Stone ) পাওয়া যায়! ইহার অনতিদূরে সমাট জাহাঙ্গীরের সাধের প্রমোদ উন্তান 'দারোগা বাগে'র ধ্বংসাবশেষ। তিনি নূরজাহানের জন্য এই বাগান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই উভয় স্থানেই আপেল, ন্যাসপাতি, আলুবথেরা, আখ্রোট, পীচ, আঙ্গুর প্রভৃতি কাশ্মীরী মেওয়া যথেষ্ট পাওয়া যায়। হুদের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একখানি গ্রামে বিস্তর পতিত জমি রহিয়াছে। তথায় ভ্রমণকারী ও শিকারিগণ আসিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁব খাটাইয়া বাস করেন। এই স্থানের কতকগুলি প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, ঝরণা ও পুষ্করিণী বিশেষ জ্ঞন্তীয়।

ইহার নিকটবর্ত্তী পাহাড় সমূহে কাশ্মীরের রাজপুত্র মধ্যে মধ্যে সদলবলে ভাল্ল,ক শিকার করিতে আসেন। অক্ত কোন শিকারী বিনা অনুমতিতে পশু শিকার করিতে পারে না, এমন কি, হদের বা খালের মধ্যে মৎস্ত ধরিবারও নিয়ম নাই। মৎস্ত ধরিবার খাজনা মাসিক ৫১ টাকা। কাশ্মীরের হুদ সকলে, মাইলের পর মাইল ব্যাপি স্থান লইয়া যেরূপ অজস্র পদা ফুল ফুটিয়া থাকে সেরূপ ভারতে আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই মনোহর দৃশ্য যিনি একবার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কাশ্মীর যে ভূষগ সে সম্বন্ধে তাঁহার সকল সংশয় দূর হইয়াছে। পূর্কো বলা হইয়া-ছিল যে কাশ্মীরের মহারাজা বাহাত্বর প্রত্যহ যে ১০০৮টা পদ্ম ফুল দিয়া গৃহদেবতার পূজা করিয়া থাকেন, তাহা এই সকল হুদ হইতেই সংগ্রহ করা হয়। তজ্জন্য বিশেষ লোক নিযুক্ত আছে। অন্য কোন ব্যক্তি এই সকল পদ্ম তুলিতে পারে না। তুলিলে জরিমানা হয়। আমরা তুই পয়সায় অনেকগুলি বড় বড় পদ্ম বীজ কিনিলাম। এই গুলির শাঁস খাইতে অতি উপাদেয়। এই হ্রদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহে পদ্মমধ্ যথেষ্ঠ পাওয়া যায়।

কাশ্মীরের হুদগুলির মধ্যে ''মানসবল'' সর্বাপেক্ষা কৃত্ত। ভূবিজ্ঞানবিদ্গণ অনুমান করেন যে, শ্রীনগরের আশে পাশে

"দাল" "উলার" "মানস বল" প্রভৃতি যে সকল হ্রদ রহিয়াছে এইগুলি প্রাচীনকালে একটা মাত্র বৃহৎ হ্রদ ছিল। উহারই নাম ছিল 'সতি সাগর' কালক্রমে উহা শুখাইয়া গিয়া এই সকল হ্রুদে পরিণত হইয়াছে।

আমরা 'দোল" ও ''মানস বল" বুদ দেখিলাম। বাকি রহিল ''উলার" হুদ দেখা। এইবার আমরা এই স্থান হইতে উহা দেখিতে চলিলাম। সিন্ধুনদে প্রবেশ না করিয়া নৌকা বরাবর বিতস্তার উপর দিয়া যাইতে লাগিল। এবং প্রাতঃ-কালে ''সাদিপুর" হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যায় ''উলার" বুদে আসিয়া পৌছিলাম। বিতস্তা নদা আসিয়া বরাবর ''উলার" হুদে পতিত হইয়াছে।

# ৺ক্ষিরভবানী দ×্ন

শ্রীনগর হইতে "বন্দীপুর" যাইবার পথে "সম্বলের" নিকট
নদী পার হইয়া "মানস বল" হুদের নিকট দিয়া স্থল পথে
"উলার' হুদে গমন করা চলে। "সম্বল" হইতে "মানস বল"
দুট মাইল। পথ উত্তরাভিমুখে গিয়াছে। কতকগুলি মাঠ
ও পাহাড়ের পাদদেশ দিয়া যাইয়া "অজস" ও "সদরকোট"
নামক গ্রামের মধ্য দিয়া যাইলেই "উলার হুদে" পৌছান যায়।
গ্রাম্ম ও বর্ষা কালে হুদ্টা জলে এরপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে যে,
উক্ত গ্রামের অনেকাংশই ভূবিয়া যায়, কিন্তু শীতকালে জল
কমিয়া যাওয়াতে হুদ্টা প্রাম হইতে বহু মাইল দূরে সরিয়া
যায়।

এই হুদের জল অত্যন্ত অপরিন্ধার, আদে পানের উপযুক্ত নহে।

তুদের সমস্ত জলই বিতস্তার জল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্ষাকালে হুদের জল অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়াতে কুলের কোন সীমার ঠিক থাকে না, ১৫1১৬ মাইল বিস্তৃত জলরাশি অসংখ্য পর্ব্বতমালার পাদদেশ ধৌত করিতে করিতে প্রবল বেগে ছুটিতে থাকে। সেই সময়ে House beat ও শিকারা লইয়া ইহার উপর দিয়া গমন করা অত্যন্ত বিপদজনক। অতি প্রত্যুষ

কাল ব্যতীত অন্থ সময়ে কেহ ইহার উপর দিয়া নৌক! চালান না। কারণ বেলা ৯ টার পর হইতে সমস্ত দিন হুদের উপর প্রবল ঝড় বহিতে থাকে। সময় সময় পার্শ্ববর্তী পাহাড়গুলি হইতে হঠাৎ সাইক্লোনের মন্ত প্রবল ঘুর্ণি বায়ু নামিয়া আসিয়া নৌকাদি যাহা সম্মুখে পায় উল্টাইয়া ফেলিয়া দেয়। এই প্রকারে বহু প্রাণহানি ঘটিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন এই প্রবল ঝড় পার্শ্ববর্তী 'হরমুখ' পর্ব্বতের উপত্যকা হইতে আসিয়া থাকে।

যে স্থানে বিতন্তা নদী হুদের সহিত মিশিয়াছে তাহার অনতিদ্রেই পূর্ব্বদিকে হুদের উপর প্রায় ৫০ হাত দীর্ঘ একটা গোলাকার দ্বীপ আছে। শীতকালে যথন হুদের জল একেবারে কমিয়া যায় তথন এই হুদের নানা স্থানে চড়া পড়িয়া যাভয়াতে পদব্রজেই ঐ দ্বীপে যাওয়া যায় নচেৎ অক্ত সময় নৌকায় যাইতে হয়। দ্বীপটীর চারিদিকের জল পানিফল গাছের জঙ্গলে পূর্ণ। ইহার নাম 'সোনা লংকা'। ইহার চারিদিকে ৪টা প্রাচীন পাথর বাঁধান ঘাটের ও উপরে ১টা শিব মন্দির ও ১টা মস্জিদের এবং ও কোনে ৪টা গৃহের ভয়াবশেষ আছে, ইহা ছাড়া উপরে প্রাচীন পাথরের থাম, ঘরের মেঝে প্রভৃতি অসংখ্য চিহ্ন সকল হইতে স্পাইই প্রতীয়মান হয় যে পূর্ব্বকালে এই স্থানে স্থানে কহ



৮ অমর নাথের গুহাও অমর গঙ্গা

T 3:-95



সাচ্কাটীর পথে আমাদের দল

[ 75 - b

#### স্বামী অভেদানন্দ

বাস করে না। শিব মন্দিরটা মস্জিদ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল। মন্দিরের ছাদ ও ভিতরের মৃর্তি নাই। মন্দিরেব প্রবেশ দারের সি ড়ীর, দেওয়ালের এবং খিলানগুলির কারুকার্য্য অচ্যাপি অল্প বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখি-লাম। ইহার খিলানগুলি ঠিক ক্যাথলিক খুপ্তানদিগের গির্জ্জার খিলানের মত। মন্দিরটা দেখিলে বেশ বৃঝিতে পারা যায় যে, ইহা নির্দ্রাণ করিতে কোন মশলার ব্যবহার হয় নাই। কেবল পাথরের উপর পাথরগুলি কৌশলে সাজাইয়া ইহা নির্দ্মিত হই-য়াছে। এখন মন্দিরের সকল দিকের দেওয়ালই অল্প অল্প বিভ্নন মান আছে। পূর্বের এই স্থানে একটা বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর পড়িয়া ছিল; এখন প্রত্নত্ত্ববিদ্গণ উহা উঠাইয়া লইয়া গিয়া শ্রীনগরের যাত্ব্যরে রাখিয়া দিয়াছেন।

অনেকে বলেন, 'জৈনুলাবদীন' এই স্থানের মস্জিদটী নির্মাণ করান। পূর্বেলাকে ইহাকে 'বারদ্বারী' কহিত। ইহার বিপরীত দিকে 'বাবা শুকুর উদ্দীন' নামক এক পাহাড় আছে। হুদের গভীরতা এই স্থানেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক! ঐ পাহাড়ের মাথার উপর "কুরউদ্দীন" নামক কোন বিখ্যাত মুসলমান গুরুর শিষ্যের এক "জ্বারং" বিজ্ঞমান রহিয়াছে। এই স্থানের অনতি দূরেই হুদের জলে অনবরত বৃদ্বৃদ্ উঠিতেছে। বিজ্ঞান-বিদ্গাণ বলেন ঐ স্থানের নিম্নে এক স্বাভাবিক ঝরণা

## পরিব্রাক্তক

(Natural spring) আছে। কাশ্মীরীরা উহাকে "নাগ" দেবতা বলে। গ্রামবাসী হিন্দুগণ উহাকে 'বিষ্ণুর চক্রে' বলিয়া পূজা করেন।

হদের পশ্চিম-উত্তর কোনে বিখ্যাত 'হরমুখ' পর্বত পৰ্বত সমুজ-তল হইতে ১৬,৯০০ ফিট উচ্চ : ইহার ৮টী চূড়া। প্রত্যেক চূড়াই তুষারে চির আরত। ইহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ চূড়ার উচ্চতা ৬০০০ হাজার ফিট। ১৯০০ খুষ্টাব্দে Dr. E. F. Neve ও Mr. G. W. Millais ব্যতীত আজ পর্য্যন্ত অন্ত কোন ভ্রমণকারি ইহার সর্কোচ্চ স্থানে উঠিতে সক্ষম হন নাই। এই পর্বতের দক্ষিণে 'বন্দীপুর' সহর। এই সহরে বহু সাতেৰ মেম হাউস বোট লইয়া গ্রীম্মবাস করেন। সহর্টী ক্ষুদ্র হইলেও ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব নয়নরঞ্জক। নিম্নে অনস্ত জল রাশির শোভা দেখিয়া মুগ্ধ ভাবুক-হৃদয় অনন্তের কানে কানে কত কথা কহিতে থাকে। বহু শ্বেতাঙ্গ নুরুনারী হ্রদের তীরে ও পর্বতের পাদদেশে বায়ু সেবন করিয়া বেডাইতে-ছেন দেখিতে পাইলাম। তাঁহাদের ছেলে মেয়েরা বন্দুক হস্তে পক্ষি শিকার করিয়া ফিরিতেছেন! দুরে তাহাদের বন্দুকের আওয়াজ মধ্যে মধ্যে পার্ব্বত্য নিস্তর্কতা ভঙ্গ করিতেছে।

বন্দীপুরে ডাক বাংলো, সরাই, বাজার, ডাকঘর ও সাহেবদের থেলিবার স্থান প্রভৃতি আছে। ইহা ছাড়া এই স্থানে তাঁবু

# স্থামী অভেদানক

খাটাইয়া থাকিবার স্থন্দর স্থন্দর জায়গাও আছে। হুদের নিকটে বলিয়া এই স্থানে প্রচুর মংস্থা পাওয়া যায়।

"বন্দীপুর" হইয়া 'গিল্গিং' সহরে যাইবার পথ। ঐ স্থান
বন্দীপুর হইতে ১৯০॥ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত।
যাইতে ১৩ দিন লাগে। প্রত্যহ ১১॥ ইতে ১৮ মাইল পথ
গমন করিতে হয়। পদব্রজে না হয় ঘোড়ায় য়াইতে হয়।
প্রত্যেক দিনের গস্তব্য স্থানে ডাক বাংলো আছে এবং পথও
যতদূর সম্ভব সহজ করা আছে। পথে বিশেষ কোন কঠিন
চড়াই বা উৎরাই নাই। কেবল "বন্দীপুর" হইতে 'ত্রগ্বল'
নামক একটী ৯,১৬০ ফিট্ উচ্চ পাহাড়ে ৯ মাইলে মোট ৪০০০
ফিট ক্রমাগত চড়াই করিতে হয় মাত্র। অনেকে 'উলার' হুদের
ও ইহার চতুপার্শের দৃশ্য খ্ব ভাল করিয়া দেখিবার জক্ষ
"ত্রগ্বলে" গমন করেন! উপর হইতে "গীরপঞ্জল" ও "হরমুখ"
পর্বতের দৃশ্য অতি মনোরম।

প্রীম্মকালে 'গিল্গিং' এর পথে গরমে মত্যন্ত ক্লান্ত হইতে হয়, কারণ পথ সাধারণতঃ ৪।৫ হাজার ফিট্ উচ্চ স্থান দিয়া যাওয়াতে শীত তত বেশী হয় না। কিন্তু শীতকালে এই পথে 'মণি' (Avalanche) খসিয়া পড়ার সন্তাবনা অধিক। অতিকায় বরফ খণ্ড পাহাড় হইতে মহা শব্দে খসিয়া পড়ে ও নিমেষের মধ্যে শত শত পথিককে লইয়া তীব্রগতিতে বহু নিম্নে চলিয়া

যায়। এই প্রকারে কত লোকের যে প্রাণ গিয়াছে তাছার ইয়ছা হয় না। সেই জন্ম শীতকালে কেহ এই পথে প্রায় বড় একটা চলাচল করেন না।

বন্দীপুরের পূর্ব্যদিকে 'হাপ্ কিলেন মার্গ', 'নাগ মার্গ' শ্রুভৃতি কতকগুলি অনতিউচ্চ অধিত্যকাভূমি ও চিরত্থার (Glacier) আরত পাহাড় বিশেষ দ্রষ্টব্য। বন্দীপুর সহরের পানীয় জল 'হাপ্ কিলেন মার্গের' উপরের ঝরণা হইতে পাইপ দ্বারা নিয়ে আনীত হয়।

কাশ্মীরে গুলমার্গ, সোনামার্গ, খিলেনমার্গ, নাগমার্গ, টান্মার্গ প্রভৃতি বহু 'মার্গ' ভাগান্ত নাম দেখিতে পাওয়া যায়। 'মার্গ' শব্দের কাশ্মীরী অর্থ মালভূমি বা Table land. ইহা ছাড়া 'শেষনার্গ', 'অনন্তনার্গ', 'হরনার্গ', 'ভেরীনার্গ' প্রভৃতি বহু 'নার্গ' ভাগান্ত নামও দেখিতে পাওয়া যায়। 'নার্গ' শব্দের অর্থ সর্প। পর্বেতের মাথায় যে তৃষার জন্মে তাহা ক্রমশং চাপে চাপে নিম্ন দিকে বাড়িতে বাড়িতে একেবারে মাটিতে আসিয়া ঠেকে। তথন দেখিলে মনে হয় যেন পাহাড়ের রুদ্ধে এক অতিকায় শ্বেত বর্ণের সর্প শুইয়া রহিয়াছে। ইহা হইতেই এই সকল চির তৃষারার্ত পর্বতের নাম 'সপ' বা 'নার্গ' হইয়াছে। অনেকে শিবের মাথার জটার সহিত ইহার তুলনা করেন।

'গিলগিৎ' সহর কাশ্মীর রাজ্যের সৈক্যাবাস। এ স্থানে

পদাতীক ও অশ্বারোহী সৈত্যগণ সর্ব্বদা যুদ্ধ বিত্যা শিক্ষা করে।
ইহা কাশ্মীর তথা ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রেদেশ। এই
স্থান দিয়া মধ্য এসিয়া, এবং কশিয়া তুর্কিস্থানে গমন করিবার
সহজ পথ আছে। সেই জন্ম কাশ্মীর রাজ বহিঃ শক্রর হাত
হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ম এই স্থানে প্রভূত সৈত্য ও
নানাবিধ যুদ্ধোপকরণ রাখিয়া দিয়াছেন।

১৮৪১ খুষ্টাব্দের পূর্বের "গিলগিং" রুটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল না। ঐ বংসর যখন "ইয়াসিন" প্রদেশের রাজা "গিলগিৎ" আক্রমণ করেন, তখন গিলগিতের রাজা শিখ রাজের সাহায্য প্রার্থনা করায় শিখ সেনাপতি "নাথু শাহ" আসিয়া "গিলগিং" জয় করেন ও "ইয়াসিন" 'ভূনুজা' ও "নাগির" নামক তিনটী প্রদেশের তিনজন রাজার তিনটা কন্সার পানিগ্রহণ করেন। কিন্তু ১৮৪৭ খুষ্টাব্দে ''হুনজা" রাজা "গিলগিং" আক্রমণ করিয়া "নাথু শাহ"কে হত্যা করেন। পরে ১৮৫২ খুষ্টাব্দে "ইয়াসিন" রাজ পুনরায় গিলগিৎ আক্রমণ করিলে হন্জা রাজের সাহায্যার্থ আষ্ট্রর রাজ যে সকল সৈত্য প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা বিনষ্ট হয় ও তিনি নিজেও পরাজিত হইয়া হৃতরাজ্য হন। ১৮৬০ খুষ্টাব্দে শিখ সর্দ্দার "দেবীদিং" গিলগিং, আষ্টর, ইয়াসিন হুনজা\* প্রভৃতি সকল রাজ্য জয় করেন ও সেই দিন হইতে এই

ভনজা ও নাগের 
 এটেল ছুইটা চারিদিকে তুক্ত পর্বত মালা ও ধরস্রোতা নদার

## পরিবাজক

সকল প্রদেশ কাশ্মীর-রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে। পরে এই সকল স্থানে নানাবিধ বিজ্ঞাহের স্টুচনা হওয়াতে ১৮৯১-২২ খুপ্তাব্দে কর্ণেল "ডিউরাণ" বহু সৈত্ত সমভিব্যহারে ঐ প্রদেশে যাইয়া সকলকে পরাজিত করেন ও "পামির" অধিত্যকা ও চীন সীমান্ত পর্যান্ত কাশ্মীরের সীমানা নির্দেশ করিয়া দেন।

"গিল্গিং" প্রদেশ অত্যন্ত অনুর্বর এমন কি এই স্থানের উৎপন্ন যব দারা এই স্থানের সকল লোকের খাছ্য সংস্থান হয় না। তজ্জন্য এই দেশবাসীদিগকে সর্ববদা কাশ্মীরের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই প্রদেশ বাসীদিগকে "দার্দণ" কহে। ইহাদের মুখ চোখের গঠন ঠিক আর্য্যদের মতন—অক্যান্য পাহাড়ীদের মত থেবড়া নহে। ইহারা দেখিতে অনেকটা পাঠানদের মত কিন্তু পাঠানগণের মত ততটা উগ্র প্রকৃতির ও প্রতিহিংসা পরায়ণ নহে। কাফ্রিস্থান ব্যতীত এদিকের সকলেই সিয়া মুস্লমান।

ঘারা পরিবেটিত থাকাতে বৈদেশীক শক্র হঠাং এই ছানে প্রবেশ করিকে পারে না।
ইত্তাতেই এই দেশবাসীরা নিরুপক্সবে বাস করে। এই প্রদেশের মাটী খুব উর্বর ও নানা
ছানে থও থও জমীতে গম, জব, মূলা, ভূটা প্রভৃতির চাব আবাদ হয়। হনজারা 'মূলাই'
সম্প্রদারের মুসলমান। নগিররা সিয়া। এই প্রদেশের লোক সংখ্যা মোট ১৭,০০০
মাক্র। একজন বৃটিশ রাজস্ব সচীব হনজাতে থাকিয়া এই প্রদেশ শাসন করেন। এই
প্রদেশের যাবতীয় নদীতেই অক্লাধিক সোনা পাওয়া যায়।

## স্থামী অভেনামক

তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ধ আক্রমণ করিবার সময় এই তুর্গম পঞ্চ দিয়া চিত্রলে আগমন করিয়াছিলেন। এই স্থান অপেক্ষা নিম্নতর গিরিবঅ "কারাকোরাম" ও "হিন্দুকুশ" পর্ববতমালায় আর নাই।

"উলার" ব্রুদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে স্থান দিয়া "বিতস্তা" নদীটী বাহির হইয়া যাইতেছে তাহাইই অনতিদ্রে 'শিউপুর' নামক একথানি স্থুন্দর গ্রাম আছে। গ্রামখানি পাহাড়ের পাদদেশে ও হুদের তটেব উপর অবস্থিত বলিয়া এই স্থানের চারিদিকের দৃশ্য সাতিশয় মনোমুগ্ধকর। অনেক সাহেব মেম House boat লইয়া এই স্থানে গ্রীম্মাবাস করিয়া থাকেন। নিকটেই 'বরামূলা' সহর থাকাতে প্রয়োজনীয় দ্রোদি সবই তথা হইতে আনা যায়।

"উলার" হ্রদ দেখিয়া আমরা পুনরায় "সাদিপুরে" ফিরিয়া আসিলাম ও "গন্ধরবল" অভিমুখে রওনা হইলাম। সাদিপুর হইতে "গন্ধরবল" প্রায় ৭ মাইল। সমস্ত পথ গুন টানিয়া প্রোতের প্রতিকুলে ঘাইতে হইল। দূর হইতে "গন্ধরবল" গ্রামখানির ছবির মত স্থুন্দর দৃশ্য দেখিয়া কবি কল্লিভ অতুল সৌন্দর্যাময়ী 'গন্ধর্ব নগরীর' কথা মনে উদয় হইতে লাগিল। এই সকল স্থানের অপূর্বব শোভারাশি সত্যই নিমেষে পর্যাটকের মন হরণ করে ও প্রবাসের সকল কট্ট সার্থক করিয়া দেয়!

শ্রীনগর হইতে "গন্ধরবল" ১২॥০ মাইল উত্তরে অবস্থিত,

## <u> পরিব্রাক্তক</u>

এবং এই স্থানের উচ্চতা শ্রীনগর অপেক্ষা ১০০০ ফিট অধিক।
সেইজন্ম জলপথে শ্রীনগর হইতে 'গন্ধরবলে' আসিতে হইলে
গুণ টানিয়া আসিতে হয়। স্থলপথে যাতায়াতের জন্ম শ্রীনগর
হইতে "গন্ধরবল" পর্যান্ত একটা পাকা সড়ক আছে। উহাতে
টাঙ্গা ও মোটর বেশ চলিতে পারে। মারলালা ও আঞ্চর হুদের
পথেও এই স্থানে আসা চলে এবং ইহাতে দূরত্ব ১০॥ মাইল
পড়ে।

গন্ধরবলের উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম তিনদিকে পাহাড়ও দক্ষিণদিকে সিদ্ধুনদ প্রবাহিত। সিদ্ধুনদের উপর একটা পুরাতন ধরণের বিস্তৃত কাঠের সেতু। ইহার উপর দিয়া টাঙ্গা,
মোটর প্রভৃতি বেশ চলিতে পারে। সেতুটার আগাগোড়াই কাঠ দিয়া প্রস্তুত এমন কি জলের উপরিস্থিত থামগুলি পর্যান্ত।
এই প্রকার সেতু কেবল কাশ্মীরেই দেখা যায়। এই স্থানে
স্থল পথে শ্রীনগরে যাইবার একটা পাকা রাস্তা আছে। একটা
ডাক ও তার ধর, একটা ডাক বাংলো এবং একটা কাচারি আছে।
একটা ছোট বাজ্ঞার আছে তাহাতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি
মোটামুটি ভাবে পাওয়া যায়।

জুন হইতে সেপ্টেম্বর মান্ন পর্যান্ত এই স্থান লোকে ভরপুর থাকে। নানা দেশ বিদেশ হইতে বহু সাহেব মেম ও দেশীয় ধনি লোকেরা শ্রীনগর হইতে House Boat লইয়া এই স্থানে আসিয়া গ্রীম্বাস করেন। এই সময় প্রায় ১০০ শত House boat সিন্ধু নদের তীর বেষ্টন করিয়া বিরাজ করে। সাহেব-দের অশ্বের হেষা রব, মোটরের বংশীধ্বনি ও বাবুচ্চি খানসামা-দের হাঁক ডাকে এই স্থানের পথ ঘাট সর্ব্বদা মুখরিত থাকে। ক্ষত্র বাজারট গ্রীম্ম-কালে সাহেবদের প্রয়োজনীয় নানাবিধ দ্রব্যে পূর্ণ হইয়া একট বুহদাকার ধ্রারণ করে। চৌকিদারের। দিনে ও রাত্রে নিয়ম মত পাহারা দিতে থাকে। পাঁউরুটি, ফল ও খবরের কাগজওয়ালারা এই সময় নিয়মিত ভাবে শ্রীনগর হইতে আসা যাওয়া করিতে থাকে। কেবল এই কয়<sup>°</sup> মানের জন্ম একটা সরকারী হাঁসপাতালও বসে। দিবা দ্বিপ্রহরে শ্রীনগর খুব গরম হইয়া উঠিলেও এই স্থান বিশেষ ঠালা থাকে এবং 'ব্যারমিটারে' তাপ কদাচ ৮০ ডিগ্রীর অধিক উঠে না। 'চানার' গাছগুলির পাতা এই সময় সম্পূর্ণ সবুজই থাকে ও পাহাড়ের উপরিস্থিত তুষার সকল ক্রমশঃই গলিতে থাকে।

গন্ধরবল হইতে তিন মাইল উত্তরে ৺ক্ষীর ভবানী দেবীর মন্দির অবস্থিত। পথ একটা খালের ধার দিয়া গিয়াছে ও বেশ চওড়া। টাঙ্গা বেশ চলিতে পারে। পথের হুই ধারে নীল, লাল, সবুজ, হল্দে প্রভৃতি নানা বর্ণের বক্ত ফুল সকল অসংখ্য ফুটিয়া থাকে। রাস্তার হুই পার্শে রহৎ ও পুরাতন

"চানার" গাছের ≅েশী। যে সকল পুরাতন চানার গাছের বয়<del>স</del> ২০০ শত বংসরের অধিক হয় সেই গুলির গুড়ির ভিতরের কাঠ পচিয়া বাহির হইয়া যায় কেবল খুব মোটা ছালের উপর বৃহৎ গাছটী দাঁড়াইয়া থাকে। তখন সেই গহ্ববের ভিতর ৩।৪ জন মানুষ অনায়াসে বসিতে পারে। চানার গাছ গুলি ঠাণ্ডা দেশেই জন্মে। ইহার পাতা ও ফল অনেকটা এরণ্ডের পাতা ও ফলের মত। ইহার ফল কোন কাজে আদে না। বড গাছ-গুলি লম্বায় প্রায় ৮০৷৯০ ফিট হয় ও গুডিটী প্রায় ৩৷৪ জন লোকে আকৃড়াইয়া ধরিতে পারে না। গ্রীমকালে ইহার নৃতন পাতা হয় ও সেই সময় রং সবুজ থাকে। শীত পড়িতে থাকিলে ক্রমে পাতাগুলি প্রথমে হলদে ও গোলাপী পরে ঘোর ু রক্ত বর্ণ হইয়া ঝরিয়া পড়ে। স্বামিজী বলিলেন নবেম্বর মাসে (frost) ঠাণ্ডার জন্ম এই প্রকার পরিবর্ত্তন হয়। আমেরিকায় মেপ্ল Maple প্রভৃতি গাছের পাতাও এইরূপ হয়। সেই সময় গাছগুলির দৃশ্য অতি মনোহর দেখায়। অনেকে শুধু এই দৃশ্য দেখিবার জন্মই কাশ্মীরে আসিয়া থাকেন। মনে হয় ঠিক যেন "চানার" বাগানে আগুন লাগিয়াছে। ক্রমে পাতা এত ঝরিতে থাকে যে রাস্তা, বাগান শুদ্ধ "চানার" পাতায় ভরিয়া উঠে। শীতকালে আগুন তাপিবার জন্ম গ্রাম-বাসীরা এই সকল পাতা সংগ্রহ করিয়া রাখে।

## স্থামী অভেদানন্দ

"গন্ধরবল" হইতে ৩ মাইল আসিলে একখানি গ্রাম পাওয়া যায়। গ্রামখানির নাম "তুল মূল"। গ্রামখানিতে প্রবেশ করিলেই ঠিক বাংলা দেশের এক খানি ক্ষুক্তগ্রাম বলিয়া ভ্রম হয়। পথের তুইধারে পচা জলপূর্ণ নর্দামা, ভাঙ্গা বেড়া, বন, জঙ্গল পূর্ণ বাগান ও ভাঙ্গা বাড়ী। বাড়ীগুলি কাঠের নিশ্মিত 

ছাদের উপর ঘাস, ফুল গাছ প্রভৃতি রোপিত। এই সকল ছাদ এক অভূত উপায়ে নির্মিত। প্রথমে ২।৩ পুরু ভূৰ্জ্জপত্ৰ রাখিয়া তাহার উপর আধ হাত পুরু ছোট ছোট ডাল পালা রাখিয়া ততুপরি মাটা দেওয়া হয়। এ দেশে রষ্টি প্রায়ই হয় না তাই পাকা ছাদের দরকারও কখন হয় না। অবশ্য শ্রীনগর গুলমার্গ প্রভৃতি কাশ্মীরের অনেক সহরে ধনি-লোকেরা ইট, চুন, স্থুরকি ও টিন প্রভৃতি দিয়া আধুনিক ভাবে ছাদ প্রস্তুত করেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা এখনও তাহা শিখে নাই। এই সকল বাডীর প্রায় চারি দিকই খোলা। ভীষণ শীতকালে বরফের ভিতর কিরূপে ইহারা এই খোলা ঘরে বাস করে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাদের যথেষ্ট গরম কাপডও নাই। একটী মোটা আলখেলা মাত্রই তাহাদের সম্বল: পায়ে জ্বতা খুব কম লোকেই পরে তবে খড়ম সকলেই ব্যবহার করে এমন কি মেয়ের। পর্য্যস্ত। মস্তকে একটা সাদা, চাদরের পাগড়ি কপালে একটা জাফ্রানের

# পরিব্রাক্তক

টিপ গায়ে আলখেলা ও পায়ে খড়ম এই কাশ্মীরী বাহ্মণের পোষাক। এই দেশের ব্রাহ্মণকে পণ্ডিত বলে। ব্রাহ্মণীদের পণ্ডি-ভানী বলে। "পণ্ডিতানীদের পোষাকও এই একই প্রকার কেবল মাথায় পাগড়ি না দিয়া ইহারা সাদা রুমাল বাঁধে ও তাহাতে ৭৫টা লম্বা ঝুমকা ঝুলাইয়া দেয়। পুরুষরা রন্ধন পরিবেশন প্রভৃতি পবিত্র কার্য্যের সময় আলথেল্ল। (ফেরাঙ্গ )ও পাগড়ি খুলিয়া রাখেন, কেবল কৌপীন ও খডম পরিয়া থাকেন এবং কখন কখন একটা ছোট কুর্ত্তা গায়ে রাখেন। মুসলমানদিগের পোষাকও প্রায় এই একই প্রকার কেবল তাহারা কপালে টিপ পরে না ও তাহাদের পাগডি বাঁধিবার কায়দা সম্পূর্ণ আলাদা। অধিকংশ মুসলমানের মাথাই চুল শুনা ও ঘায়ে ভরা। অনবরত ময়লা টুপি পরিয়া থাকার দরুণ ইহাদের এইরূপ তুর্দ্দশা হইয়া থাকে। হঠাৎ ইহাদের কথা শুনিলে মনে হয় ঠিক যেন কাবুলিওয়ালা কথা কহিতেছে কিন্তু ইহাদের ভাষা বহু অংশে সংস্কৃতের সহিত সাদৃশ্য যুক্ত। "কোথায় যাইতেছ" বলিতে ইঁহারা বলেন 'কুতর গক্ত' ইহা সংস্কৃত 'কুত্র গচ্ছতি'র সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য যুক্ত। বেঙকে ইহারা বলেন 'মণ্ডক' সংস্কৃতেও তাহাই। কিন্তু ইহাদের বর্ণ মালা বহু অংশে মারোয়াড়ী ও নাগরীর সহিত সাদৃশ্য যুক্ত। তুই একটা অক্ষর সংস্কৃত ব্রাহ্মী বর্ণমালারও সাদৃশ্য আছে। পণ্ডিত ও

# স্বামী অভেদামক

পণ্ডিতানীদের গায়ের রং শুভবর্ণ। একটা কাল বর্ণের ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী কাশ্মীরে নাই।

এই প্রদেশে হিন্দু বলিলে একমাত্র ব্রাহ্মণই ব্রুয়ায়। কারণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি অক্যান্য জাতি কাশ্মীরে নাই। এই দেশে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৩ জন মাত্র। অবশিষ্ট্ সমুদায় মুসলমান। ব্রাহ্মণগণ যজন, যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপনা ছাড়া অন্য কোন কাজ করেন না: \* করিলে ইহাদিগকে সমাজের চক্ষে হীন হইতে হয়। দেশের বাকী যাবতীয় কাজই মুসলমানগণ করিয়া থাকেন। মুসলমানগণের গায়ের রং ব্রাহ্মণগণ অপেকা ময়লা। এই দেশের মুসলমানগণের পুর্বপুরুষগণ সকলেই হিন্দু ছিলেন পরে মুসলমান বাদশাহদের তরবারীর প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণ ভয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। খৃষ্টাব্দ একাদশ শতাব্দীর পর হইতেই এই প্রদেশে মুসলমান ধর্মের প্রথম প্রচার আরম্ভ হয়। আলাউদ্দিন নামক জনৈক মুসলমান শাসনকর্তা এই ব্যাপারে প্রথম উছোগী হন। ইহার। যে পূর্বেহিন্দু ছিলেন তাহা এখনও স্বীকার করেন। এখনও তাহার চিহ্ন ইহাদের অনেকের নামের সহিত বর্তুমান রহিয়াছে। এখানকার

বে ক শ্মাব মহারাছ। বাহাৡরের গাজনা, তংশল প্রভৃতি
বিভাগে হই চারিজন কাশাগের ব্যক্ষণ কথাচারী নিযুক্ত আহছেন।

একজন বিধ্যাত মুসলমান শালওয়ালার নাম "পণ্ডিত আমাত্রলা।" মুসলমান হইয়া নানা জাতীয় মুসলমানের সহিত সামাজিক মিশ্রণে ইহারা ইহাদের পূর্ব্ব গৌরশ্রী হারাইয়া বিবর্ণ হইয়া পডিয়াছে।

যথেষ্ট শীত বস্ত্র শূন্য কাশ্মীরি হিন্দু ও মুসলমানগণ একমাত্র 'কাংডি'কেই অবলম্বন করিয়া ভীষণ শীতে আত্মরক্ষা করেন। 'কাংডি' ইহাদের একটী অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী। বেতের ছোট চুপড়ির ভিতর একটা ছোট মাটার মালসা, ইহাতে আগুণ श্বাকে। ইহার ধরিবার একটা হাতল আছে। উঠিতে, বসিতে, শুইতে জলস্ক অঙ্গার পূর্ণ একটা 'কাংড়ি' মেয়ে পুরুষ সকলের আলখেলার (ফেরাঙ্ক) ভিতর গলা হইতে ঝুলান থাকে। ইহাদের অভ্যাস এমনই স্থন্দর যে, নিজাকালে অসাবধান হইয়া ইহারা কখনও কাংড়িটী উল্টাইয়া ফেলেন না। যদিও মধ্যে মধ্যে এইরূপ তুর্ঘটনা শুনা গিয়া থাকে তথাপি তাহা খুবই কম। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাই প্রায় ঐরূপ করিয়া থাকে। ফেরাঙ্গের ভিত্তর অনবরত আগুণ পূর্ণ কাংড়িটী রাখার ফলে ইহাদের বক্ষস্থল ও তলপেটর চর্ম্ম ঝলসাইয়া বিবর্ণ হইয়া যায়।

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইহাদের আহার বাঙ্গালির স্থায় ছই বেলাই ভাত। রুটি ইহারা খুব কমই খান। ওলকপির পাতাকে ইহারা 'কড্ম শাক' বলেন। ইহার ঝোল ইহাদের

# স্বামী অভেদানক

অতি উপাদেয় ও প্রিয় তরকারি। ইহা ছাড়া প্রায় **সকল** প্রকার শাক সবজ্জীই এই দেশে অল্লাধিক পাওয়া যায় ৷ ইহারা ভাল তরকারিতে লবন ও লঙ্কা অত্যন্ত অধিক দিয়া থাকে। শীতকালে যখন চারিদিক বরফে ডুবিয়া থাকে. তখন এই দেশে কোন টাটকা শাক স্বজী বাজারে পাওয়া যায় না। 😍 क বেগুন, শালগম, ওলকপি, শুক্ষ টমেটো প্রভৃতি তথন তাঁহাদের অবলম্বন হয়। প্রত্যেক পরিবারই শীতের প্রারম্ভে তরকাবি শুথাইতে আরম্ভ করিয়া দেয়। চা, মেয়ে পুরুষ সর্ব্বদাই পান করিয়া থাকে। গাড়ুর মত এক প্রকার পিতলের জাগের ভিতর একটী ক্ষুদ্র পাত্রে আগুন রাখিয়া ইহারা চা প্রস্তুত করেন ও এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিতলের বাটিতে ইহারা চা পান করে। হাত দিয়া কোন খাইবার জিনিস ধরা ইহাদের দেশাচার বিরুদ্ধ। আলথেল্লার লম্বা হাতার দ্বারা বাটি ধরিয়া ইহারা চা পান করে। মাটী বা মেজের উপর পাত্র রাখিয়া আহার করাও ইহাদের দেশাচার বিরুদ্ধ। আহারের সময় পাঞ্জাবীদিগের ন্যায় মেজেতে মাতুর বা চাদর পাতিয়া ততুপরি পাত্র রাখিয়া ইহার। আহার করিয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালের ২।০ মাস ব্যতীত এই প্রদেশের লোকেরা বংসরের অন্যান্য সময় স্নান করে না। ঘাটে ফেরাঙ্গ রাখিয়া নদীতে উলঙ্গ হইয়া গলা অবধি জলে অবগাহন করে; মাথা

ভিজ্ঞায় না। মেয়ে পুক্ষ সকলেরই এই অভ্যাস। অনেক সময় পুরুষদিগের পরিধানে একটা কৌপীন থাকে; কিন্তু মেয়েদের ভাহাও থাকে না। ইহারা স্নান করিয়া গা মুছে না এবং তৈল, সাবান, ভোয়ালে অথবা গামচার ব্যবহার জগনে না। \* কেবল কৌপিনটা বদলায়। পোষাক কদাচিং ধৌত করে সেই জন্য ইহাদের প্রত্যেকের গা মাথা আলখেলা (ফেরাঙ্গ ) "যুঁয়া" নামক একপ্রকার খেতবর্ণের উকুনে পরিপূর্ণ এইসব দেখিয়া স্বামিজী বলিলেন হিন্দুদের ধর্মান্ত্রে কেন যে স্নানের এত মহিমা বর্ণিত হইয়াছে ও শীতকালে কয়েকটা পর্কের স্নান করিলে শতজন্মের পাপক্ষয়, শত অশ্বমেধ যজের ফল লাভ, স্বর্গ গমন প্রভৃতির লোভ দেখাইয়া লোককে স্নান করাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা ইহাদের দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

'তুলমূল' গ্রামের প্রাস্থভাগেই ৺ক্ষীর ভবানী দেবীর মন্দির অবস্থিত। একটী ৮০১০ হাত লম্বা ত্রিকোণ জমীর তিন দিকে ১০১১ হাত চওড়া একটী খাল দ্বারা বেষ্টিত। ইহারই মধ্যস্থলে একটী ১৫১১ হাত চওড়া জলের কুণ্ডের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র শ্বেত পাথরের মন্দির ভাবস্থিত।

শ্রীনগর, গুলনাগ হভাত বহবে বাহার। মারুলক ভাবে বিকেও উলোদের কবা সংগ্রা।



ওলনার্গে ভাষা জাদার বাটাকে তাবুর সভাগে স্থানিজী (পু:--১০১



গুলমার্গ—বাজার

1 9:-- >> 0

## স্বামী অভেদানন্দ

এই মন্দিরটীর ভিতরেই ৺ক্ষার ভবানীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্ত্তিটা শ্রীশ্রীলক্ষ্মানারায়ণের যুগল মূর্ত্তি। এই স্থানের তিনদিকে যে খাল রহিয়াছে, তাহাকে "ক্ষীর সাগর" বলে। খালের জল বেশ পরিষ্কার ও স্রোত যুক্ত। ইহা ৩ মাইল দক্ষিণে যাইয়া সিন্ধনদে পডিয়াছে। অনেকে নৌকা করিয়া এই খাল দিয়া এই স্থানে আসিয়া থাকেন। মন্দিরটী কাশ্মীর রাজ্যের "ধর্মার্গ বিভাগের" অধীনে ৷ ইহার প্রবেশ দ্বারে একটি সাইন বোর্ডে. "কেহ ভিতরে জুতা পরিয়া যাইতে পারিবেন না" ইহা লিখিত আছে। মহারাজ প্রতাপ সিংহ বাহাতর অত্যন্ত সাধু সন্ন্যাসী প্রিয় ছিলেন ও দেবদেবীতে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তিনিই এই স্থানের মর্ম্মর পাথরের মন্দিরটা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। শুনা যায় মন্দিরের ভিতরের মূর্ত্তিটা এই কুণ্ডের ্রধাই পাওয়া গিয়াছে। কুণ্ডের চারিদিকের পাড পাথরে নি**র্দ্মিত** उ तिनः पित्रा (यता। व्यत्नक छनि निमान कुछित ठातिमित्क বাঁধা আছে। জনশ্রুতি আছে যে, এই কুণ্ডের জলে স্নান করিলে সামুধ সূর্বব্যাধি হইতে মুক্ত হয়। শুনিলাম এই কুণ্ডের জলের तः मार्था मार्था वनलाहेवा थारक। कान कान धनवान याजी াসিয়া এই কুত্তে ১ মণ ১॥० মণ ক্ষীর বা ছধ ঢালিয়া যান। সেই পচিয়া গেলে বুদ্বুদ উঠে তাহাতে সূর্য্য কিরণ পড়িলে রং ষ ।

৺শ্দীর ভবানীর মন্দিরের আশে পাশে কতকগুলি চানার, আমলাকি প্রভৃতি গাছ ও ৩।৪টা কুদ্র কুদ্র প্রাচীন মন্দির বিশ্বমান।
সে গুলিতে মহাবার, তুর্গা, বুদ্ধ প্রভৃতির প্রাচীন প্রস্তর মূর্ত্তি আছে।
এক পার্ধে সাধুদিগের থাকিবার একটা ধর্মাশালা ও একটা ছোট
মুদির দোকান আছে। তথায় ফ্ল, বেলপাতা, বাতাসা প্রভৃতি
কিনিতে পাওয়া যায়।

পক্ষার ভবানীর মন্দির হইতে ফিরিয়া House boatএ আসিয়া স্বামিজী বলিলেন, "এই পথে গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অথগুনিন্দ) তিব্বত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। আমারও ইচ্ছা যে, এই পথ দিয়া তিব্বত দেখিয়া আসি।"

এই কথার পর স্বামিজী তিববত যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে আদেশ দিলেন। কাশ্মারের প্রধান রাজ কর্ম্মচারা "মুতামিদ্ দরবার" মহাশয় এই সময় "গন্ধরবলে" বাস করিতেছিলেন! তিনি পূজনীয় অভেদানন্দ স্বামিজীকে দেখিবার জন্ম আমাদের বোটে আসিলেন। আমরা তিববত যাইতেছি শুনিয়া তিনি একজন বিশাসী মুসলমান দোভাষী পথ প্রদর্শকের নাম, ধাম, লিখিয়া লইয়া আমাদের সঙ্গে যাইবার জন্ম বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং বোটের মাঝিকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে আমরা যে সকল দ্রব্যাদি তাহার নৌকায় রাখিয়া যাইতেছি তাহা যেন আদে নফ্ট নাহয়। গ্রামের চৌকিদারকেও হুকুম দিলেন, সে যেন আমরা যতদিন না ফিরিয়া আসি প্রত্যহ আসিয়া

আমাদের বোটের খবর লয় এবং তিববতের 'লে' সহরের উব্ধির ও কার্গিল' সহরের তহশীলদার মহাশয়ের নামে চুইখানি পরিচয় পত্র স্বামিজীর হস্তে প্রদান করিলেন।

প্রবাসে অপরিচিতের নিকট এতথানি উপকার প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হৃদরে আমরা ২টী মালবাহি ঘোড়ায় একটী তাঁবু ও প্রয়োজনীয় দ্রবাদি চাপাইয়া শ্রীদুর্গা নাম স্মরণ করিতে করিতে সিন্ধুনদের ধার বিবা তিববতাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আমরা পদত্রজেই বাহির হইলাম। পূজনীয় অভেদানন্দ স্থামিজী বলিলেন, "আমার পদত্রজে হিমালয় পার হইবার ইচ্ছা আছে দেখা বাক্ কত দূর হেঁটে যেতে পারা যায়, তারপর কোথাও থেকে ঘোড়া ভাড়া করা যাবে।"

# হিমালয় অতিক্রম

আমাদিগের অন্তকার 'পড়াও' \* ( গন্তব্য স্থান ) 'কংগণ' নামক প্রাম। ঐ গ্রামটী "গন্ধরবল" হইতে ১১২ মাইল উঃ পূঃ কোনে অবস্থিত। ঐ স্থানে আজ আমাদিগকে পৌঁছাতেই হইবে, কারণ পথে অন্য কোন স্থানে থাকিবার স্থান নাই। এই পথে লমণকারি-গণ কোন দিন কোথা পর্যান্ত গমন করিবেন তাহা ঠিক পর পর পূর্বর হংতেই নির্দ্দিষ্ট করা আছে তাঁহাদের স্থবিধার জন্য ঘোড়া, কান্ত, খান্তাদিরও যথেন্ট বন্দোবস্ত থাকে। এই কার্য্যের জন্ম প্রত্যেক গ্রামে ঠিকাদার বা Contractor নিযুক্ত আছে। লমণ-কারিগণ 'পড়াও'তে উপস্থিত হইয়া গ্রামের ঠিকাদারের সহিত্ সাক্ষাৎ করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চাহিলে ঠিকাদার শীঘ্রই তাহা সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকে।

<sup>\*</sup> যে প্রামে ডাক বাংলো ও সরাই আছে এবং প্রানেত্রীর জব্যাতি কিছু কিছু পাওয়া যায় এইরপ স্থলে আসিয়া যাত্রিগণ রাত্রে বাস করেন। এই প্রকার স্থানকে 'পড়াও' বলে। 'পড়াও' ব্যতীত অন্ত গ্রামে ভ্রমণ-কারিগণের রাত্রি বাস করিবার স্থবিধা নাই। সাহেব ও শিকারীরা ভীবু থাটাইয়া গ্রামের বাহিরে রাত্রি যাপন করে।

## স্থামী অভেদ্যাশন্দ

'কংগণ' আসিবার জন্ম গন্ধরবলে মালবাহী ও সোয়ারি ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায়। মালবাহী ঘোড়ার দৈনিক ভাড়া ५० আনা ও সোয়ারি ঘোড়ার ১১ টাকা। যোড়াওয়ালা যোড়ার **সঙ্গে থাকে** ও বাসনাদি মাজা, জল ভোলা, কিছু মাল বহন করা ইত্যাদি কাজ করিয়া থাকে। তজ্জ্বন্য তাহাকে কিছু দিতে হয় না। যাঁহারা অধিক উত্তরে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে একেবারে ততদুর যাতায়াতের জন্য ঘোড়া ভাড়া করা উচিত, কারণ পথে গোড়া পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নাই। গন্ধরবলের যোড়াগুলি 'দ্রাদ' পর্যান্ত গমন করে, তাহার উত্তরে আর যায় না। যতগুলি মালবাহী ও সোয়ারি ঘোড়ার প্রয়োজন তাহা পূর্ব্ব দিনে গন্ধরবলের ঠিকাদার বা নায়েব মহাশায়কে সংবাদ দিতে হয়, তাঁহারাই সব ঠিক করিয়া দেন। ভাড়া করিবার সময় ঘোড়াগুলি থোঁড়া, বুদ্ধ, অবাধ্য বা বংসযুক্তা না হয় তাহা দেখিয়া লইতে হয় ; নচেৎ পথে বিপদের সম্ভাবনা। নিজেরা ঘোডাওয়ালার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া ঘোড়া ভাড়া করা উচিত নহে, কারণ পথে তাহারা যদি কোনরূপ গোলমাল করে তবে তাহার কোন বিহিত করার পথ থাকে না। গন্ধরবলে এই প্রকার ভাডার ঘোডা প্রায় ২৫০টা আছে।

'গন্ধরবল' হইতে অল্প কিয়ৎদূর আদিতেই পথে দিন্ধুনদের উপর একটা ঝোলান পুল পার হইতে হইল। পুলটা লোহার মোটা তার ও কাঠ দিয়া প্রস্তুত। ইহার উপর দিয়া কোন

প্রকারের গাড়ী চলিতে পারে না। একটী কাষ্ঠফলকে ঐ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা লিখিত আছে। পুল পার হইয়া আসিয়া 'শিপুর' গ্রামের নিকট তুই জন সাহেব শিকারীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা 'দ্রাস' পর্যান্ত গিয়া ফিরিতেচেন। তাঁহারাও আমাদের মত গন্ধরবলের যাে House boatএ মাল পত্রাদি রাখিয়া এই পথে ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। পার্ববতা পথগুলি সব ভাল আছে কিনা আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে খবর জানিলাম! এই সময় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। আমরা ঘোড়ার পিঠ হইতে বাক্ষটী লইয়া বর্ধাতি জামা বাহির করিয়া গায়ে দিলাম।

আমাদের সম্মুখস্থ পথ বেশ চওড়া ও সমতল। পথের চুই ধারে অল্প দূরে উচ্চ উচ্চ পাহাড় দেখা যাইতেছে। পথ বরাবর সিন্ধু নদের ধারে ধারে উপত্যকার মধ্যস্থল দিয়া গিয়াছে। পথের উভয় ধারে শালি ধান, ভুট্টা, ক্রেম্বা' \* (Buck wheat) প্রভৃতির ক্ষেত্রে ও আখ্রোট, নেসপাতী, আপেল বাদাম, আঙ্গুর, প্রভৃতির গাছ রহিয়াছে।

<sup>\* &#</sup>x27;ক্রম্বা' গাছগুলি দেড় বা ছই হাত উচ্চ হয় ও দেখিতে অনেকটা তুলদী গাছের মত, ইহার ক্লফ বর্ণের ত্রিকোন বিশিষ্ট এক প্রকার শহা হয়। সেগুলি মুগ বা কলাই অপেক্ষা বড় হয় না। আমাদের দেশের ক্লফকলি কুলের কাল বীচির ভিতর বেমন এক প্রকার ময়দার মত পদার্থ

'গদ্ধরবল' ছাড়িযা ৪ মাইল আসিয়া আমরা 'সুন্ধর' গ্রামের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম। এক স্থানে একটা মেওয়ার বাগানে অনেকে নেসপাতি ও আপেল পাড়িতেছে দেখিয়া স্থামিজী আমাদের পথ-প্রদর্শক 'গণিয়া'কে ৵০ আনা পয়সা দিয়া কিছু ফল কিনিয়া আনিবার জন্ম পাঠাইলেন। অল্লক্ষণ পরে যখন 'গণিয়া' এক কোঁচড় ফল আনিয়া হাজির করিল তখন আমরা যুগপৎ বিসায় ও আনন্দে পূর্ণ না হইয়া থাকিতে পারিলাম না এবং মনে মনে কলি-কাতার মেওয়ার দোকানের দুর্ম্মল্যভা স্মরণ করিতে লাগিলাম।

গ্রাম ছাড়িয়া কিয়ৎদূর আসিয়া 'ওয়াইল' নামক স্থানে সিন্ধু নদ পার হইতে হইল। এই স্থান হইতে পথে চুই তিন মাইলের মধ্যে কোন বৃক্ষাদি নাই। পথ মাঠের মধ্য দিয়া গিয়াছে এবং বালি ও পাথরে পূর্ব, খুব গ্রম বোধ হইতে লাগিল।

বেলা ৪টার সময় 'কংগন' ডাক বাংলোয় পৌছিলাম। বাং**লোটা** বাজারের নিকটেই অবস্থিত ও বেশ পরিষ্কার পরিচছন্ন; উহাতে ৪টী বড় বড় কামরা আছে। প্রত্যেক কামরাতে স্বতন্ত্র স্নানাদির

দেখিতে পাওরা ষায়, ইহার ভিতরও তদ্রপ থাকে। এই প্রদেশবাসিগণ ইহার আটা হইতে পিঠা প্রস্তুত করে। ইহা জলে গুলিয়া কড়ারে একটু তৈল বা মাথন দিয়া ভাজিয়া থায়। উহা ঈবং তিক্ত স্বাদ বিশিষ্ট। ইহার আটা জল দিয়া মাথিলে গমের আটার মত শক্ত হয় না। অব্রেই গুড়া হইয়া যায়, কারণ ইহার আঠা-আঠা ভাব খুব কম।

বর দংলগ্ন আছে এবং প্রত্যেক কামরাই পালঙ্গ, চেয়ার, টেবিল, বড় আয়না প্রভৃতির দারা কেশ সাজান। স্নানের ঘরে বাথটব, বেসিন, জাগ, কমোড প্রভৃতিও আছে। প্রত্যেক জানালা ও দরজাতেই স্থন্দর চিক ও পরদা দেওয়া ও মেজেতে শতরঞ্চি পাতা। প্রত্যেক কামরাতেই আগুন জালাইবার জন্ম 'বোখারি বা 'চিমনি' আছে। শীতকালে সমস্ত রাত উহাতে আগুন করিয়া রাখা যায়। একখানি চেয়ার বারান্দায় বাহির করিয়া স্বামিজী ্রিত্রাম করিতে লাগিলেন। ডাক বাংলোর চৌকিদার আসিয়া আমাদিগকে সকল রকমে সাহায্য করিতে লাগিল। বারান্দায় একখানি মূল্য-তালিকা টাঙ্গান রহিয়াছে উহাতে আটা, মাখন, কাঠ, মুধ প্রভৃতির মূল্য এবং যোড়া ও ডাক বাংলোর ভাড়া প্রভৃতি লিখিত রহিয়াছে। দ্রব্যের মূল্যাদির জন্ম বিক্রয়কারীর সহিত বেশী কথা বলিতে হয়:না। তালিকা দেখিয়া দাম চুকাইয়া দিলেই হইল।

বাংলোর এক পার্শ্বেরন্ধনগৃহ ও সরাই অবস্থিত। অন্থ পার্পে
প্রায় ৫০ হাত পূর্বন দিকে সিন্ধু নদ খরবেগে ছুটিতেছে। এই
স্থানে সিন্ধু নদটা ১৫।১৬ হাতের বেশী চওড়া না হইলেও খুব
গভীর। নদের উপরস্থ উচ্চ পর্ববিত্যালা 'চীড়' জঙ্গলে আর্ত
হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ডাক বাংলোয় থাকিলে জন পিছু দৈনিক
।। হিসাবে ঘর ভাড়া দিতে হয়, কিন্তু সরাইতে থাকিলে বিনা

ভাড়াতেই থাকা যায়। সরাইতে আসবাব পত্র কিছুই নাই এবং অভ্যন্ত ধুলা ও অপরিকার। ডাক বাংলোয় বা সরাইতে আহারের যোগাড় নিজেরাই করিয়া লইতে হয়।

গ্রামটীতে বিস্তর আখ্রোট গাছ রহিয়াছে। এই স্থানে ১টী ভাক ও তার ঘর এবং একটী এই দেশীর স্কুল আছে। গ্রামটীর লোক সংখ্যা প্রায় একশত। অধিকাংশই মুসলমান। মাত্র ২৩ ঘর ব্রাহ্মণের বাস।

এই স্থান হইতে অনেকে 'গঙ্গাবল' হ্রদ দেখিতে যান। উহা
এই স্থান হইতে ৯ মাইল পশ্চিম দিকে অবস্থিত। দিন ভাল
হইলে প্রাতে যাইয়া সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসা যায়। 'হরমুখ' পর্ববতের
গায়ে ছোট বড় অনেকগুলি হ্রদ আছে। তন্মধ্যে যেটা বড় সেইটীর
নাম 'গঙ্গাবল'। উহা সমুদ্রতীর হইতে ১৩,০০০ ফিট উচ্চ স্থানে
অবস্থিত। এই স্থানে কতকগুলি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তথায় যাইবার পথ এতই
খারাপ যে, সামান্ত র্প্তিপাত হইলেই অতান্ত পিচ্ছিল হইয়া যায়;
তথন তাহার উপর আরোহণ করা নিরাপদ নহে। বছবার বছ যাত্রী
হতাহত হইয়াছেন। প্রতি বৎসর আগষ্ট মাসে এইস্থানে একটী
মেলা বসে ও প্রায় শতাধিক যাত্রী সমবেত হইয়া পিতৃ-পুরুষগাণের
শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়া থাকেন।

কংগণ হইতে 'ওয়াংগৎ' गাইবারও এক পথ আছে। ঐ

## প্ৰৱিব্ৰাজক

প্রাক্তি নানাবিধ পার্ববত্য দৃশ্যাবলীতে পরিপূর্ণ। বছ ভ্রমণকারী ঐ স্থানে গমন করেন। স্থানটী ৬,৮০০ ফিট উচ্চ পর্ববত্তময় স্থানে অবস্থিত। গ্রামটীর ৩ মাইল দূরে ছুইটী বছ প্রচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। প্রথমটী দ্বিতীয়টী ইইতে প্রায় ২৫০ গজ দূরে অবস্থিত। প্রথমটীতে ৬ ও দ্বিতীয়টে ১১টী মার আছে। ঘরগুলিতে পূর্বের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বাস করিতেন। মার্কির ছুইটীর ছাতার মত খিলানগুলি দেখিবার জিনিস। ঐগুলি নির্মাণ করিতে এইরূপ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সকল ব্যবহৃত ইইয়াছে বে, তাহা দেখিলে প্রকৃতই অমানুষ্যিক কার্য্য বলিয়া অনুমান হয়। ইহার নিকটে 'নাগবল' ও 'রাজভানবল" নামক ছুইটী স্থমিষ্ট জলের অরণা আছে।

কংগণের পর আর কোথাও নেসপাতি, আপেল প্রভৃতির গাছ
নাই। যাঁহারা আরো উত্তরে যাইতে চান তাহারা এই স্থান হইতে
ফল সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। কারণ, পার্ববতা পথে চলিতে
চলিতে তৃষ্ণার্ত হইলে জল পান না করিয়া ২০১টী ফলের রস পান
করিলে শরীরে বিশেষ বল পাওয়া যায় ও বেশ তৃপ্তি লাভ হয়।
ইহার পরের পড়াও 'গুও' নামক গ্রামে কদাচিত হুই একটী কুদ্র
কুদ্র ফল পাওয়া যাইলেও দাম খ্ব বেশী ও খাইতে তত
কুষাত্ব নহে।

এই পথে ভ্রমণের নাম 'Sindh valley Trip'. এই পথে

#### স্থামী অভেদানস্থ

যাঁহারা ভ্রমণে বাহির হন তাঁহাদের যাবতীয় খাছাও অন্যান্য প্রয়োগ জনীয় দ্রব্যাদি শ্রীনগর হইতে কিনিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। কারণ, এই দিকে ইহার পর যত দূর যাওয়া যায় ততই জিনিস পত্র তুর্লভতর হইতে থাকে।

কংগণ ডাক বাংলোয় রাত্রি যাপন করিয়া প্রাক্তর্কালে আমরা যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম এমন সময় দুইজন পুলিশের লোক আসিয়া আমাদের নাম, ধাম, উদ্দেশ্য প্রভৃতি লিখিতে লাগিলেন। স্থামিজী কাশ্মীর মহারাজার অতিথি (State (Tuest)) শুনিয়া তাহারা স্থামিজীকে বিশেষরূপে সম্মান করিলেন। তাঁহাদের মুখে শুনিলাম, এই পথে যাহাতে রুশিয়ার বলশেভিকগণ ভারতে প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জ্ম্য এই দিকে "বলশেভিক লাইন" নামক এক দল C.1D. বিশেষভাবে নিযুক্ত আছেন! ইতারা সেই দলেরই লোক।

আমরা প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া দ্বিপ্রহরের খাবার বাঁধিয়া লইলাম এবং মালপত্র সব যথাযথভাবে অন্তপুষ্ঠে বাঁধিয়া পুনরায় যাত্রা করিলাম।

অন্ত ২০এ সেপ্টেম্বর, মেঘমুক্ত আকাশ। রৌদ্রের তেজ এখনও প্রথব হয় নাই। আমরা অন্তকার গন্তবা স্থান "গুণ্ড" নামক পড়াওএর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। স্থানটী কংগণ হইতে ১৩ মাইল উঃ পুঃ দিকে অবস্থিত। মধ্যে মধ্যে মাইল কাষ্ঠ

#### পদ্ধিত্রাজক

(Mile post ) দেখা যাইতেছে। পথে তিন স্থানে অল্ল চডাই উৎরাই করিতে হইল। পাহাড়গুলি সবই মুড়ি ও মাটী মিশ্রিত। দেখিলে মনে হয় এক কালে জলমগ্ন ছিল। পথে আসিতে সিন্ধ-নদের উপর এক পুরাতন ধরণের সেতৃ দেখিলাম। অন্তুত উপায়ে প্রস্তুত। একটা মোটা দড়ী উপরে ও হুইটা নীচে রহিয়াছে। যে দড়ীটী উপরে তাহাতে একটা মজবুত চুব্ড়ি বাঁধা। যিনি নদী পার হইতে চান তিনি চুবজিতে বসেন ও নীচের দড়ী তুইটী তুই হাতে টানিতে টানিতে নদীর অপর পারে চলিয়া যান। এই পুলের অল্ল দুরেই 'সালেমার বাগ' হইয়া **শ্রীনগ**র যাইবার এক পথ রহিয়াছে: পথটা এক উচ্চ পাহা-ড়ের গা বহিয়া আঁকাবাঁকা (Zig Zag) ভাবে উঠিয়াছে। পাহাড়-টীর পর পারে 'দাল' হুদ অবস্থিত। নিকটেই একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামখানির নাম 'হায়ান'। তথায় মাত্র ৮।১০ ঘর পাহাড়ী মুসলমানের বাস। গ্রামে অনেকগুলি ভুট্টাও যবের ক্ষেত্র রহিয়াছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একটী মাচা আছে। তাহার উপর খড় বিচাইয়া চাষা শুইয়া শুইয়া রাত্রে ক্ষেত্র হইতে ভাল্লক তাড়ায়। এক পার্শ্বে একটা খালি টিন ঝোলান আছে। সে ভাল্লক আসিলে উহা বাজায়। License প্রাপ্ত শিকারী ছাড়া অন্য কেহ এই সকল পাহাড়ে ভাল্লুক মারিতে পারে না—সরকারের নিষেধ। গ্রামবাসীরা কেহবা কেত্রে ভূটা সংগ্রহ করিতেছে, কেহবা

ভিইলো' গাছের \* পাতা সমেত ছোট ছোট ডাল সংগ্রহ করিতেছে।
ইহারা যবের খড়, ভুটার গাছ, ক্রম্বাও উইলোর কচি ডাল প্রভৃতির
বড় বড় তাড়া বাধিয়া উচ্চ রক্ষের উপরে তুলিয়া রাখিয়া দেয় ও
শীতকালে যখন চারিদিক বরকে ডুবিয়া যায় এবং অক্স কোন প্রকার
বাত ত্রপ্রাপ্য হয় তখন ইহারা এই সকল খাওয়াইয়া গোড়া, গরু ও
ছাগল প্রভৃতি গৃহ পালিত পশুদিগকে রক্ষা করে।

পথের তুই ধারে উইলো গাছের শ্রেণী। কিয়দ্র আসিরা পথটা 'মামুর' প্রামের মধ্যস্থল দিয়া চলিয়াছে। গ্রামবাসীয়া কৌতু-হলাক্রান্ত হইয়া আমাদিগকে দেখিতেছে। সকলেই বেশ হাইসুষ্ট ও শুল্রবর্ণ। নিকটেই একটা গ্রাম্য-মুদির দোকানের কাছে একটা ছোট মাঠ রহিয়াছে। মাঠটীতে অনেক ল্রমণকারা তাঁবু খাটাইয়া মধ্যে মধ্যে বাস করেন। মাঠের চারিদিকে পাহাড় দেখা যাইতেছে; নিকটেই সিন্ধুনদ তর তর বেগে ছুটিয়াছে। আমরা এক গাছের ছায়ায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলাম। এই স্থান অভকার গন্তব্য

<sup>\* &#</sup>x27;উইলো' গাছগুলি দেখিতে অনেকটা ঘোড়ানিন গাছের মন্ত। ইহার পাতাগুলি ঠিক 'দোনামুখী' (Sena) পাতার নত। কাশীরের সর্ব্বক্রেই অসংখ্য উইলো গাছ জন্ম। ইহার কাঠ হইতে ক্রিকেট্, টেনিক্ হকি প্রভৃতির উংক্লপ্ত ব্যাট্ প্রস্তুত হয়। সনেক মহাজনেরা এই কাঠ চালান দিয়া বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করেন। কাশীরের চারিদিকে যে সকল ভাসমান-উভান আছে তাহাতে অজ্ঞ উইলো গাছ জন্মিয়া থাকে।

স্থানের মধ্য-পথ ( Half way )। একটা পতিত ব্রক্ষের গুঁডির উপর বসিয়া আমর৷ কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া পুনরায চলিতে লাগিলাম। ইহার এক মাইল দূরে যাইয়া 'গঞ্জন' নামক গ্রামের নিকট সিন্ধুনদ পার হইতে হইল। এই বারের স্থানীয় দৃশ্য সত্যই বড চমৎকার, মনে হইতে লাগিল যেন কলিকাতার Eden Garden এর ভিতর দিয়া চলিয়াছি। আরো চুই মাইল যাইয়া আমাদের সিন্ধনদটী পুনরায় পার হইতে হইল। এইস্থান হইতে 'গুণ্ড' গ্রাম চারি মাইল দুরে অবস্থিত। বেলা আন্দাজ ৫ টার সময় আমরা তথায় পৌছিলাম। ছোট ডাক বাংলোটী একেবারে পথের ধারেই অবস্থিত ও নিকটেই একটী ঝরণা 'উইলো' গাছের বনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। গ্রামখানি ক্ষুদ্র ইইলেও ইহার প্রাকৃ-তিক দৃশ্য অতি স্থন্দর। চারিদিকে জঙ্গলপূর্ণ পাহাড় ও বাংলোর নিকটেই নালতোয়া সিদ্ধ প্রবাহিত। ৫০০ শত ফিট অধিক উচ্চ বলিয়া এই স্থান গন্ধরবল অপেক্ষা অধিক ঠাণ্ডা।

ভাক বাংলোয় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, এই প্রদেশের বন বিভাগের পরিদর্শক (Ranger) মহাশয় ইতঃপূর্বেই এই স্থানে স্বাসিয়া প্রাঙ্গনে তাঁহার তাঁবু খাটাইয়া বাস করিতেছেন \*, তিনি

<sup>\*</sup> ডাক বাংলোর উঠানে তাঁবু থাটাইয়া থাকিলে দৈনিক। আনা ভাড়া দিতে হন। বাংলোর চৌকিদার কোন প্রকার সাহায্য করিতে বাধা নহে।

একজন শিখ ভদলোক। আলাপ পরিচয়ে দেখিলাম বেশ বিদ্বান।
নানা কথা বার্ত্তার পর স্বামিজীর সহিত তাঁর খুব ভাব হইয়া গেল।
শ্রীনগর ও গুলমার্গের যে সকল ভদ্রলোকের সহিত স্বামিজীর
পরিচয় হইয়াছিল তিনি তাঁহাদের সকলকেই জানেন। স্বামিজী
এই কফীকর ও বিপজ্জনক পথে স্বেচ্ছায় পদব্রজে ভ্রমণে বাহির
হইয়াছেন শুনিয়া তিনি খুব বিশ্মিত হইলেন ও তাঁহার পরিচিত
'কার্গিল'ও 'লে' সহরের তহশীলদার মহাশয়ের নামে তুইখানি
পরিচয় পত্র প্রদান করিলেন। এই স্বদূর ও তুর্গম পার্বতা
প্রদেশে তাঁহার এই অ্যাচিত উপকার,—ঈশ্বের অহেতুক করণা
বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

আহারাদি করিয়া আমরা এই স্থানেই রাত্রি যাপন করিলাম ও প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাড়াতাড়ি চা পান সমাপ্ত করিয়া বেলা ৯টার সময় পুনরায় যাত্রা করিলাম। পরিদর্শক নহাশয় কিছু দূর পর্যান্ত আসিয়া আমাদিগকে বিদায় দিয়া গেলেন ।

অছা আমাদিগকে থাইতে হইবে 'সোনমার্গ' নামক গ্রামে। ঐ স্থানটা 'গুণ্ড' হইতে ১৪ই মাইল উঃ পূঃ দিকে অবস্থিত। 'গুণ্ড' হইতে বাহির হইয়া আমরা বরাবর পাথর কাটা পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম এবং ২ই মাইল পথ যাইয়া 'রেবিল'ও তাহার ২ মাইল পরে 'কুলান' নামক তুইখানি গণ্ড গ্রাম অভিক্রম করিলাম। 'সোনমার্গের' লোকেদের প্রয়োজনীয় খাছাদি এই সকল গ্রাম হইভেই

## পরিবাজক

সংগ্রহ করিতে হয়। এই স্থান হইতে দেড় মাইল আদিয়া একটা নুতন দেতুর উপর দিয়া সিন্ধু নদটী পার হইলাম। কিয়ৎদূর আসিয়া পুনরায় নদ পার হইয়া গোচারণ মাঠের উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। পথের ধারে অসংখ্য জঙ্গলি আখু রোট গাছ রহিয়াছে। এই গুলির ফল কেহ খায় না। পাহাড়ারা ইহার শাস বাটিয় তৈল তৈয়ারী করে। সপ্তম মাইল কাষ্ঠটীর নিকট পুনরায় একটা ক্ষুদ্র গ্রাথ পাইলাম ইহার নাম 'গগন্গির'। এই গ্রামে অনেক **শিকারা সাহেব আসিয়া থাকেন। নিকটের পাহাড়ে** ভল্লুক যথেক্ট পাওয়া বার। এই স্থানের পর হইতেই উপত্যকা ভূমি ক্রমশঃ সংকীর্ণতর হইয়া গিয়াছে এবং পথের তুই ধারে ৯০০০ কিট উচ্চ খাড়া পাহাড় দেওয়ালের মত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। স্থানে স্থানে ছই একথানি অতিকায় প্রস্তর খণ্ড নীচে পড় পড় হইরা পাহাড়ের মাথার উপর র**হিয়াছে। দেখিলেই ভ**য় হয়। এই স্থান উচ্চ পর্ববত গাত্রে একটা স্থদৃশ্য জল প্রপাত রহিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে ও পথের ধাবে অসংখ্য 'র্যাপ্প বেরা' ( Rasp Berry ) গাছের জন্মল, সেখানে খোলো খোলো স্থপক 'বেরি' কল লাল, হলদে ও भागानी तः (य नथ जाता कतिया तिशाहि। देश थारेएक क्रेक्ट অম মধুর আদ ও দেখিতে ঠিক ছোট ছোট টে পারির মত। ইহা ব্যতীত পথের চুই ধারে শত শত ভূর্জ্জপত্র, মেপ্ল, চীড়, হেঞ্চিল ( Hazei nut) আখুরোট প্রস্তৃতি গাছের বন।



'লামাউরু' গুম্লা | পুঃ—১১৬



'লিকির' গুন্চা। আমাদের গনিয়া ও কুলী [ পৃঃ—২২৭

'চীড' গাছগুলি দেখিতে অনেকটা আমাদের দেশের বিলাতী শাউএর মত। এইগুলির মূলদেশ অস্ত্র কাটিয়া একটা পাত্র বাধিয়া দেওয়া হয় ও সেই পাত্রে ২৪ ঘণ্টায় প্রায় দেড পোয়া রজন রস জমে। এই রস ঘন ও তাত্র গন্ধবিশিষ্ট। ইহা হইতে টার্পিন তৈল' প্রস্তুত হয়। আমাদের দেশে প্রতিমার গাত্রে ডাকের সাজে যে অঠি। বাবহাত হয় তাহাও এই রম হইতে প্রস্তুত হয়। গরবয়স্ক গাছের রস বাহির করিয়া লইলে গাছগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে কিন্তু পূর্ণবয়ক্ষ গাছের সেরূপ করিলে কোন ক্ষতি হয় না। টাডের কাঁচা কাঠ, ডাল ও পাতা অল্লেই জ্লিয়া উঠে! ইহা শুদ করিয়া লইবার কোন প্রয়োজন হয় না। কোন ক্রমে 'চ্রীড' বনে সাগুন লাগিয়া গেলে হাজার হাজার কাঁচা গাছ পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়। চীডের হাওয়া যক্ষা রোগীর পক্ষে অতান্ত উপকারী। চীড় বনের একটী বিশেষর এই যে, তথায় অন্য কোন গাছ জন্মিলে মরিয়া যায়। সমুদ্রতল হইতে ৭৮ হাজার ফিট উচ্চ স্থানে চীড় গাছ জন্মিয়া থাকে। চীড়ের ফলকে "চীড় গোঁজা" ( Pine Cones) বলে। অনেকে ইহার বীচি খায়। ইহা খাইতে গনেকটা বাদামের মত। চাড় গাছগুলির গাঁইট গুনিয়া গাছের ব্যুস সহজেই বলা যায়। ইহার এক এক বৎসরে একটা করিয়া ্তন গাঁইট জন্মে। এই প্রেদেশের চাড গাছগুলি ক্ষুদ্র পাতা-<sup>ব</sup>শিষ্ট। লম্বা পাতা ( Longi Folia ) বিশিষ্ট চীড় এই দিকে

্দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের এক একটা ডাঁটায় ৫টা করিয়া পাতা (Pine-Needles) থাকে। চীড় কাঠ হইতে দেশালাই-এর উৎকৃষ্ট কাঠি প্রস্তুত হইতে পারে।

"হেঝিল" প্রভৃতি ঔষধের গাছের পাতা, শিকড় ও ছাল শুদ করিয়া বিদেশে প্রেরিত হয় ও Witch Hazel প্রভৃতি ঔষধ প্রস্তুত হইয়া এই দেশে আসে।

মেপ্ল ( Maple ) গাছের পাতা চানারের পাতার মত। ভফাৎ কেবল এই যে, চানারের পাতার ডাঁটা সবুজ হয় কিন্তু মেপ্রের পাতার ডাঁটা ঈষৎ লাল হয়। চানারের পাতায় ৫টা আঙ্গুল থাকে কিন্তু ইহার পাতায় sটী আঙ্গুল থাকে। মেপ্ল পাতাগুলি চানার পাতা অপেক্ষা ক্ষুদ্র হয়। শীতকালে চানার গাছের মত মেপ্ল গাছের সমস্ত পাতা রং বদলায় ও ঝরিয়া পড়িয়া যায় এবং গাছের সমস্ত অংশ হইতে রস নামিয়া আসিয়া মাটীর তলায় শিকড়ে গিয়া আশ্রয় লয়। সেই সময় গাছের ডাল কাটিলে বিন্দুমাত্র রস বাহির হয় না। ঠিক শুদ্দ গাছের মত দাঁডাইয়া থাকে। পরে বসন্তকালে গ্রম হাওয়া বহিলে যখন পাহাডের বরফ গলিতে আরম্ভ হয় তখন শিকড় হইতে রস সকল ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে থাকে। স্বামিজী বলিলেন, আমেরিকায় এই বৃক্ষ প্রচুর জন্ম। এই সময় গাছের মূলদেশ অল্প কাটিয়া ১টী পাত্র বাঁধিয়া দিলে খেজুর রসের মত ইহার রস বাহির হইতে থাকে। ইহাকে

কুটাইয়া ঘন করিলে Maple Syrup হয়। ইহা খাইতে অনেকটা পয়রা গুড়ের মত। স্বামিজী আমেরিকায় বেদান্ত আশ্রমে ইহা হুইতে চিনি প্রস্তুত করিতেন। তাহাকে Maple Sugar কহে।

ভূর্জ্জপত্র গাছগুলি চারি প্রকার—হলদে, কাল, গোলাপী ও সাদা হয় এবং দেখিতে অনেকটা বড় পেয়ারা গাছের মত। গাছের ও ডালের ছালকে ভূর্জ্জপত্র বলে। ছুরি দিয়া উপরের খারাপ ছালগুলি কাটিয়া ফেলিয়া দিলে ভিতরে ভাল ছাল পাওয়া যায়। শীতের প্রারম্ভেই ইহার ছাল সংগ্রহ করিবার উৎকৃষ্ট সময়। পাহাড়ীরা অনেকে ইহার ছাল সংগ্রহ করিয়া সহরে বিক্রয় করে।

আখ্রোট গাছগুলি প্রথম দেখিলে বিলাতী আমড়ার গাছ বিলিয়া ত্রম হয়। এই পথে চুই প্রকার আখ্রোট গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার ছোট ও এক প্রকার বড়। যেগুলি ছোট সেগুলি কেহ খায় না। সেগুলি ইইতে তৈল প্রস্তুত হয়। আখ্রোট কাঠ হইতে অতি স্থানর ও মূল্যবান আমবাব এবং Papier Mache (পাপিয়ে মাসি) প্রস্তুত হয়। আখ্রোট কাঠের উপর কাগজ জড়াইয়া ততুপরি নানাপ্রকার রং করিয়া ও বিবিধ প্রকার চিত্রাদি অন্ধিত করিয়া Papier Mache প্রস্তুত হয়। ইহা হইতে পুস্তুকাধার, পুস্তুকের স্থানর মলাট, টিপয়, ছবির ক্রেম, ট্রে প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কাশ্মীরে ইহার ব্যবসায়ই সর্বব প্রধান। কলিকাতায় ইহা কাশ্মীরীদের দোকানে পাওয়া যায়।

্রএই সকল জঙ্গলগুলি কাশ্মীর রাজ্যের জঙ্গল বিভাগের অধীন। ইহা হইতে বাৎসরিক বিস্তর টাকা আয় হয় এবং এই গুলি রক্ষণা-বেক্ষণের জন্ম বহু কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন।

জঙ্গলের ভিতর দিয়া সিদ্ধুনদ ভীমবেগে প্রবাহিত হইতেছে।
এই স্থানে সিদ্ধুনদ ১৫।১৬ হাতের অধিক বিস্তৃত না হইলেও জল
খব গভীর। নদে "সো ট্রাউট" মাছ খব পাওয়া যায়। নদে
হাজার হাজার বাহাত্রি কাঠের টুক্রা ভাসিতে ভাসিতে শ্রীনগরের
দিকে চলিয়াছে। যেগুলি পাথরে আট্কাইয়া যায়, কর্ম্মচারার।
সেই গুলি লম্বা বাঁশ দিয়া ঠেলিয়া দেয়। গভীর জঙ্গল হইতে
কাঠ কাটিয়া বহু দূরে লইয়া যাওয়া এই প্রথাতেই সম্ভব; অন্যথা

এই পথে ব্রথাক্রমে তিনটী জলপ্রপাত ও নানাবিধ পার্ববতা সৌন্দর্যারাশি দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার অল্প পরেই 'সোনমার্গ' গ্রামে পৌ ছিলাম।

সিন্ধুনদের তীরেই সোনমার্গ অবস্থিত। শ্রীনগর হইতে ৫০ মাইল। কথিত আছে প্রাচীন কালে সিন্ধুনদের বালুতে সোণার কণা পাওয়া যাইত। # তাহা হইতেই গ্রামথানির ঐ প্রকার

<sup>\*</sup> ভারতবর্ধ বর্ণনাকারী প্রাসিক গ্রীক ঐতিহাসিক Pliny'র (Lib. VI. C, 19) বা Herodotus এর বর্ণনায় (Lib. iii. 98—106) জানা বায় অতি প্রাচীন কালে পিপীলিকা গর্ত্ত করিয়া যে মাটী ভোলে তাহা

নামকরণ হইয়াছে। 'সোনমার্গ' গ্রামখানি চারিদিকে পার্ববত্য সৌন্দর্যারাশি লইয়া বিরাজ করিতেছে। এই স্থানে সিন্ধুনদ সর্কচন্দ্রাকারে গ্রামটীকে বেফন করিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। পরপারের জন্ম একটা লৌহের স্থন্দর সেতু আছে। সোনমার্গই কাশ্মীরের শেষ স্থন্দর স্থান। ইহার পর আর কোন স্থানে এইরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যপূর্ণ উপত্যকা ভূমি দেখা যায় না। বহু সাহেব মেম এই দৃশ্যাবলী উপভোগ করিবার জন্ম গ্রীম্মকালে এই স্থানে আসিয়া থাকেন। গ্রামবাসীয়া নদীর পরপারে পাহাড়ের নীচে গ্রামে বাস করে। নদীর এই পারে সরাই, ডাক বাংলো ও পোষ্ট আফিস আছে। কোন দোকান বা বাজার নাই। ভাক বাংলোয় চৌকিনারের নিকট আটা, মাখন, জ্বালানি কাঠ, মূর্গি প্রভৃতি পাওয়া যায়। ভাড়াটীয়া ঘোড়া মধ্যে মধ্যে অতিকষ্টে পাওয়া যায়। সোনমার্সের Glacier Valley, 'গাজবাস' ও

হইতে এই প্রদেশের লোকে সোণার কণা পাইত। ক্রমে ঐ সকল স্থানে গর্ভ করিয়া সোনা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। এই প্রকারে সোণার খনি থোঁড়ার স্ত্রপাত হয়। সিদ্ধু নদের গর্ভেও অনেক গুপু সোণার খনি ছিল, তাহাতেই লোকে উহার থালুতে সোণার রেণুকা দেখিতে পাইত। এই প্রদেশের সোনার রং খুব হল্দে ছিল। উপরোক্ত ছইন্ধন গ্রীক ঐতিহাসিক ব্যতীত Ctesias প্রভৃতি ইতিহাসেও এই প্রদেশের সোনার থনির কথা বর্ণিত আছে।

'ঝাবার' নামক চিরতুষারারত পর্বতশ্রেণী বিশেষ দ্রস্টব্য। এই সকল পর্বতের তুষারনদী হাজার হাজার বৎসর একই ভাবে থাকিতে থাকিতে ঠাণ্ডায় ও চাপে ইহার বরফ এইরপ কঠিন হইয়া যায় যে, তাহা আর কিছুতেই গলান যায় না। এমন কি আগুনের নিকট রাখিলে ফাটিয়া যাইবে তথাপি গলিবে না। ইহা হইতে ফাটীক (Crystal) হইয়া থাকে। ফাটীক হইতে মালা, চসমার পাথর প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

প্রামটী সমুদ্রতল হইতে ৯ হাজার ফিট উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত বলিয়া অত্যন্ত ঠাণ্ডা। প্রাশ্ন ও বর্দ্ধাকালে প্রায় প্রত্যুহই বৃষ্টিপাত হয় সি সেই জন্ম ভ্রমণকারিগণের সঙ্গে তাঁবু থাকার বিশেষ প্রয়োজন। নচেৎ ডাক বাংলো বা সরাই থালি না থাকিলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। প্রামে যে ২০৷২১ ঘর মুসলমান বাস করে তাহারা সকলেই অত্যন্ত গরীব; তাদের বাড়ীতে থাকিবার স্থান পাওয়া যায় না।

এই পথ দিয়া সওদাগরগণ মালবাহী চামরী গাই ও ঘোড়া গমনাগমন করিবার সময় প্রায়ই গ্রামের সন্ধিকটন্থ ময়দানে রাত্রি যাপন করে। প্রায় প্রত্যহ রাত্রে তুষার বৃষ্টি হয় ও তাহারা নির্বি-বাদে তাহা সহু করে। তাহাদের দলে প্রায় ৩০।৪০টা গাই ও ঘোড়া ও ১২।১৩ জন লোক থাকে। কোন সরাই বা বাংলোতে এতগুলি লোকের থাকিবার মত স্থান থাকে না। তাহাদের সহিত

কোন তাঁবুও থাকেনা। তুষার পাত আরম্ভ হইলেই তাহারা ঘোড়া ও গাইয়ের গা হইতে চট্ ও সাজগুলি খুলিয়া নিজেরা গায়ে চাপা দিয়া শুইয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের সর্দ্দি হওয়া বা ঠাণ্ডা লাগার কোনটাই হয় না। ইহাকেই বলে "শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াবে তাই সয়।"

সোনমার্গের পরেও যাঁহারা যাইতে চান তাঁহাদিগকে খাছাদি সমস্তই এই স্থান হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হয়, কারণ, ইহার পরবর্ত্তী 'বালতাল' গ্রামে জালানি কাষ্ঠ ছাড়া অন্স কিছুই পাওয়া যায় না।

রজনা প্রস্তাতে আমরা প্রাতরাশ সমাপন করিয়া পুনরায় বাজ্ঞার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। অভ আমাদিগকে মাত্র ৯ মাইল যাইতে হইবে, কারণ অভ্যকার গন্তব্যস্থান 'বালতাল' গ্রাম—মাত্র ৯ মাইল দুরে অবস্থিত। সেই জন্ম বিশেষ তাড়াতাড়ি নাই।

'গদ্ধর্বল' হইতে যে মালবাহা ঘোড়া তুইটা আনা হইয়াছিল তার একটার পায়ে ঘা হইয়া পড়াতে ভাল চলিতে পারিতেছিল না। তাই তার বোঝা কিছু কমাইয়া নিবার জন্ম আমরা অন্ম একটা ঘোড়ার সদ্ধান করিতে লাগিলাম। ডাক বাংলোর চৌকিদার ও 'গনিয়া' অনেক খোঁজা খুজির পর বহু বিলম্বে এক পাহাড়ী বিধবার নিকট হইতে একটা অল্প বয়স্ক ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া আনিল। সগত্যাপক্ষে সেইটাকেই সঙ্গে লইতে হইল। বিধবার পুক্রটা

রুটী ও ছাতু কোমরে বাঁধিয়া ঘোড়ার সঙ্গে যাইবার জন্ প্রস্তুত হইল। ঠিক হইল সে 'দ্রাস' পর্যাস্ত যাইবে ও ঘোড়ার ভাড়া মোট ২॥০ টাকা দিতে হইবে। সোনমার্গ হইতে দ্রাস ং দিনের পথ—প্রায় ৩৮ মাইল। বিধবা অনেক কাঁদিয়া আমাদিগকে অমুরোধ করিল যেন তাহার পুক্রটীর পথে কোনরূপ কর্ম্ব না হয়। স্বামিজী তাহাকে অভয় দিয়া শ্রীতুর্গা স্মরণ করিতে করিতে যাত্রা করিলেন।

অন্তকার পথটার চুই ধারে অসংখ্য ভূচ্জপত্র গাছের বন।
পাহাড়ীরা নানা স্থানে ভূচ্জপত্র সংগ্রহ করিতেছা, কাশ্মীরে লইয়া
যাইকা বিক্রের করিবে। সোনমার্গ হইতে ৫ মাইল আসিয়া "সিরবল" প্রামে এক স্থানে পানীয় জল নিকটে পাইয়া আমরা কিয়্রংক্ষণ
বিশ্রাম করিলাম ও মধ্যাহ্ণ-ভোজন সমাপ্ত করিলাম। 'সিরবল'
হইতে "কোলোহাই"এর বিখ্যাত তুষার নদী দেখিতে যাইবার
একটী পথ রহিয়াছে। আমরা পুনরায় যাত্রার উল্ভোগ করিতেছি
এমন সময় তথায় একজন অখারোহী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
কিয়ৎক্ষণ কথাবার্তার পর তাঁহার নিকট হইতে আমরা সংবাদ
পাইলাম 'লে' সহরের উজির ওয়াজিরৎ সাহেব এই দিকে আসিতেছেন। কল্য পথে তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইতে পারে।
লোকটী উজির মহাশ্রের একজন নায়েব। সরকারী কাজে
'সোনমার্গ যাইতেছেন।

এই স্থান হইতে সিন্ধু নদ ও উপত্যকা ভূমি ক্রমশঃ সরু হইয়া হইয়া গিয়াছে। "যোজিলা" নামক ১টা প্রায় ১৬ হাজার ফিট উচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে "বালতাল" গ্রামটা অবস্থিত। 'যোজিলা' গিরিবন্ধ পার হইলেই তিকতে রাজ্য আরম্ভ। পথটা প্রায় ১২ হাজার ফিট উচ্চ স্থান দিয়া গিয়াছে। ইহাই মধ্য এসিয়াবাসী গণের ভারতে প্রবেশের প্রাচীন পথ। অনেক পর্যাটক এই গিরিবন্ধ দেখিবার জন্ম 'বালতালে" আসিয়া ২।১ দিন বাস করিয়া যান। স্থানটা অতি নির্ভ্জন ও বেশ নিস্তর্জ। বন্ধ জন্তু প্রভৃতির কোন ভয় নাই। পাহাড়ীরা বালতালকে "শিংখাং" নামে অভিহিত করে।

'বালতাল' হইতে ৺অমর নাথের গুহা মাত্র ৯ মাইল পূর্বক্ দিকে অবস্থিত। এই দিক দিয়া অধিক লোক ঐ স্থানে গমন করেন না। কারণ পথ তত ভাল নাই। পর্বতারোহণ অভিজ্ঞ ভ্রমণকারী ব্যতীত সাধারণ তীর্থ যাত্রীদের পক্ষে এই দিক দিয়া যাওয়া বিপজ্জনক। পথে বরফের সেতুর উপর দিয়া নদী পার হইতে হয়। গ্রীম্মকালে তুষার গলিয়া যাইলে পথ নফ্ট হইয়া যায় ও এই দিক দিয়া গ্রমনাগমনের কোনও উপায় থাকে না। ৺অমর নাথের নিকটস্থ অমর গজা নামক নদীর জল এই স্থানে আসিয়া সিন্ধুনদে পড়িতেছে। এই নদীর ধারে ধারেই ঐ পথ অবস্থিত। এই স্থানের পাহাড়গুলি প্রায় অধিকাংশই ৺অমর

নাথের পাহাড়ের মত খড়ি পাথরের। এই জাতীয় পাথর হইতে "হাতে খড়ি"র পাথর, তিলক মাটী প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে।

'বালতাল' ডাক বাংলোয় পৌছিয়া দেখিলাম, বোম্বাইএর এক রেলের সাহেব \* সপরিবারে আসিয়া তথাকার উভয় কামরাই অধিকার করিয়া আজ তিন দিন হইতে বাস করিতেছেন। তাঁহাকে আমাদের জন্ম একটী কামরা ছাড়িয়া দিতে বলাতে তিনি রাজী হইলেন না। শেষে স্বামিজী আসিয়া তাহার সহিত আলাপ করিলে তিনি একটী কামরা আমাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।

এই স্থানে স্থানীয় জেলদার মহাশয়ের সহিত স্থামিজীর সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার নাম শ্রীসাধু সিং! তিনি পাঞ্জাবী শিখ। হুকুম নামাখানি দেখিয়া তিনি স্থামিজীকে এক ঘটি তুধ দিয়া অতিথি সংকার করিলেন। 'বালতালে' কোন লোকের বসবাস নাই এবং কোন দ্রব্যই পাওয়া যায় না। সেইজন্ম সামান্য এক ঘটি তুধ এই সময় আমাদিগের নিকট অমূল্য বলিয়া মনে হ'তে লাগিল।

প্রাতঃকালে উঠিয়া আমরা ডাকবাংলোর ভাড়া প্রভৃতি চৌকিদারকে প্রদান করিয়া Visitors' Bookএ নাম দস্তখত করিয়া
পুনরায় যাত্রা করিলাম। 'বালতাল' ইইতে সিন্ধুনদ ছিল্ল দিকে
চলিয়া গিয়াছে। তিব্বত যাত্রীদের 'বালতাল' ইইতে সিন্ধুনদের
উপত্যকাভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন পথে গমন করিতে হয়!

<sup>\*</sup>Mr. and Mrs. Goldenby, the District Traffic Manager Victoria Terminus Station, Bombay.

অন্ত আমাদিগের গন্তব্য স্থল "মেচোহী" নামক পর্ববত। ঐ স্থান বালতাল হইতে ৯ মাইল উত্তরে অবস্থিত। বরাবর যোজিলা গিরিবজের মধ্য দিয়া গমন করিতে হয়। গিরিবজের তুই ধারে Season flowers, Edel-weiss, Forget-me-not প্রভৃতি নানাবর্ণের ও জাতির তুপ্রাপা ফুল সকল রাশি রাশি ফুটিয়া রহিয়াছে। স্বামিজী বলিলেন, এই সকল ফুলের অধিকাংশই ইউরোপের 'আল্পস্' পর্ববত ব্যতীত অন্ত কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইজন্ত ইহাদিগকে Alpine flowers বলে। Edel-weiss ফুলগুলি আল্পস্ পর্ববতের সর্বেবাচ্চ স্থান সমূহে একেবারে চিরস্থায়ী তুষার নদীর নিকট—আশে পাশে—ফুটে। সেই জন্ম এইগুলি তোলা অনেক সময় বিপজ্জনক হইয়া উঠে 🖟 এই গুলির রং সাদা ও ধুসর হইয়া থাকে—দেখিতে ছোট ছোট তারার স্থায় এবং মখ্মলের মত নরম। স্থামিজী বলিলেন, "ইউরোপের ধনিগণের নিকট ইহার আদর—পারস্থ দেশের গোলাপের অপেক্ষা বেশী। অধ্রীয়া, হাংগারী, 'টীরোল' প্রদেশের সাহসী গুলুটুটেতা সৈত্যগণ গৌরবের চিহ্নস্বরূপ ধাতু নির্ম্মিত Edel-wiess ফুল কোটের বুকে ধারণ করেন। এই স্থানে ক্ত প্রকার ফুল রহিয়াছে যে, তাহাদের অধিকাংশেরই নাম আমাদের জানা নাই ও এত প্রকারের ফুল একস্থানে ফুটিয়া থাকিতে আমরা মন্ত্ৰ কখনও দেখি নাই। Dandy-lion ফুলগুলি হইতে

উৎকৃষ্ট হল্দে রং প্রস্তুত হয়। বিদেশ হইতে যে সকল হরিদ্রা রং এদেশে আমদানী হয় তাহার অধিকাংশ এই ফুল হইতেই প্রস্তুত। Forget-me-not এর উৎকৃষ্ট বেগুণী রং অতিশয় নয়নরঞ্জক। পথে রাশি রাশি বিষাক্ত ঘাস হইয়া রহিয়াছে। ঘাসগুলির নবতুর্ববাদল বর্ণ অতি রমণীয়। ঘোড়া বা গরু ইহা দেখিলেই খাইতে চায়। কিন্তু খাইলেই মরিয়া যায়। সেইজন্ত আমাদের ঘোড়াওয়ালার। থুব সাবধানে ঘোড়াগুলি চালাইতে লাগিল। শুই ঘাসগুলির অনেকটা আকৃতি কৃশ ঘাসের মত কিন্তু ইহাতে কাঁটা নাই। পথে একটা বৃহৎ জলপ্রপাত রহিয়াছে তাহা একেবারে সোজা পাহাড়ের চুড়া হইতে নিম্নে সিন্ধুনদে যাইয়া প্রাড়িতছে। আমরা জলপ্রপাতের স্থিনীতল জল কিঞ্চিৎ পান করিয়া প্রান্তা করিলাম।

কিয়ন্ত্র যাইতেই হঠাৎ তুইটা পাথরের টুক্রা তারবেগে
আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। ঘোড়া ওয়ালারা পূর্ব হইতেই
পাঁথর তুইটাকে পাহাড়ের মাথা হইতে গড়াইয়া নাচের দিকে
আসিতে দেখিয়া চাৎকার শব্দে আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিল।
এই পর্ববতে প্রায়ই এই শ্রেকার পাথরের টুক্রা উপর হইতে নাচে
গড়াইয়া পড়ে, সেইজন্ম পথিককে বিশেষ সতর্কভাবে গ্রমনাগমন
করিতে হয়। অনেক ভ্রমণকারা, চামরা গ্রাই ও ঘোড়া ক্রিক্রপ

পাথরে আহত হইয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়।

এই পর্ববতের চারিদিকের মনোহর দৃশ্যাবলী দর্শকের মানস-পটে চিরদিনের জন্ম অঙ্কিন্ত হইয়া যায়। এই গিরিবজ্মের নিম্নে একটী পথ রহিয়াছে। শীতকালে যখন বরফ পড়িয়া উপরের পথ বন্ধ হইয়া যায় তথন লোকে সেই পথটা দিয়া গমনাগমন করে।

'যোজিলা' পর্ববের উচ্চতা ১১,৩০০ ফিট্। ইহার দক্ষিণ ফংশের ঝরণাগুলি কাশ্মীরের দিকে ও উত্তর অংশের গুলি তিববতের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। স্বামিজা বলিল্পেন, যেস্থান হইতে হুইটা জলপ্রোত চুই বিপরাত দিকে প্রবাহিত হয় ইংরাজিতে তাহাকে 'Water Shed' কহে। বাংলায় কি বলে জানি না। যোজিলার এই Water Shedএর নাম"কানি পাত্রী"। অনেকে কাশ্মীর হইতে আসিয়া ইহা দেখিয়া ফিরিয়া যান। এই স্থানটী বালতাল' হইতে ৩% মাইল।

"যোজিলার" এই পথটী কেবল গ্রীম্মকালে খোলা থাকে। কারণ সক্টোবর মাসের মাঝামাঝি হইতে বরকে এইরূপ আবৃত হইয়া যায় যে, ৫।৬ মাস কাল পর্যান্ত এই পাহাড়ের উপর দিয়া গমনাগমন বন্ধ হইয়া থাকে। জুন মাসের পূর্বের মালবাহী ঘোড়া চলিতে পারে না। সময় সময় বরক বেশী পড়িলে টেলিগ্রাক্ষের তার ছিঁড়িয়া ও থাম ভাঙ্গিয়া সংবাদ আদান প্রদানও বন্ধ হইয়া যায়। সেই সময়ে ডাক চলাচলের বিশেষ বন্দোবন্তের জন্য এই পর্বব্রের নীচে তুই

দিকে তুইটী অস্থায়ী ডাকঘর আছে। একটী বালতালে ও একটা "মেচোহীতে"।

'যোজিলা' অতিক্রম করিলেই দেশের যাবতীয় দৃশ্য সম্পূর্ণ-রূপে পরির্ত্তিত হইয়া যায়। পর্য্যটক স্বতঃই অনুভব করেন যেন কোন নূতন দেশে প্রবেশ করিতেছেন। কোথাও কোন পাহাডের গায়ে একটীও গাছ দেখা যায় না। অধিকাংশ পাহাড়ের মাগায় চির তুষারে আরুত। যাবতীয় স্থানের উচ্চতা ১১ হাজার ফিট্ হওয়াতে অতি উচ্চ পর্ববতগুলিকেও ক্ষুদ্র চিপির মত মনে হয়। ১২ হাজার ফিট উচ্চ পর্বতকে মাত্র ১ হাজার ফিট উচ্চ বলিয়া ভ্রম হয়। চ**ূর্দ্দিকের** পাহাড়ের উপর বরফ থাকাতে প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি স্থন্দর হইলেও দ্বিপ্রহরে যখন সেই সকল বরক্ষের উপর সূর্য্য কিরণ পড়ে—তখন সেই গুলি এইরূপ উঙ্ছল হয় যে. অনবরত সেই<sup>্</sup>দিকে তাকাইতে তাকাইতে চক্ষু লাল হইয়া ফুলিয়া ্টিউঠে ও ৭৮৮ দিন পর্যান্ত চক্ষে ভাল দেখা যায় না। ইহাকে Snow blindness করে। সেইজন্ম এই পথে দিবসে সর্ববদা নীল চশমা ব্যবহার করিতে হয়। স্বামিজী বলিলেন, ক্যানেডার পর্ববতে আরোহণ করিবার সময় তিনি একবার এই প্রকার চক্ষু পীড়ায় বহুদিন কষ্ট পাইয়াছিলেন।

এই যোজিলা পর্ববর্ত প্রথমে তিববত ও ভারতবর্ত্বর সীমান ছিল। জম্মুর মহারাজা ৮/গোলাপ সিংহ ১০,০০০ ভোগুরা সৈয়

সমভিব্যহারে তাঁহার সাহসা ডোগ্রা সেনাপতি ৺জোরোয়ার সিংকে ১৮৩৪ খুফান্দে এই প্রদেশ জয় করিতে প্রেরণ করেন। সৈন্যাধাক্ষ বারদর্পে এই প্রদেশ আক্রমণ করিয়া "বাস্গো" ও "লে"র
রাজা ৺সেপাল নামজালকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আস্কার্ডু (Little
Tibet) কার্গিল (Baltistan) এবং লাদাক (Western Tibet)
নামক তিনটা প্রদেশ জয় করেন ও সেই সময় হইতে প্রায় মানস
সরোবরের নিকট পর্যান্ত তিববত প্রদেশ কাশ্মার রাজ্যের অন্তর্গত
হয়। এই তিন প্রদেশের লোক সংখা। মোট ১৮,৬৪৪৬ তন্মধ্যে
আস্কার্ডুতে ১০,৬৮০৫ কার্গিলে ৪৭৭২৭, ও লাদাকে ৩১,৯১৪।
এই প্রদেশ তিনটার পরিমাণ মোট ৩০,০০০ বর্গ মাইল।

রাজতরঙ্গিনী পাঠে জানা যায়, কনিক (খৃষ্ট পূর্বর ২য় শতাব্দী) মিহিরকুল (খৃষ্ঠীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী) এবং ললিতাদিতা (খুষ্ঠীয় ৭ম শতাব্দী) তিববতের এই প্রদেশগুলি শাসন করিয়াছিলেন।

কতরাজ্য হইয়া এই প্রদেশের লামা রাজা কাশ্মার রাজ্যের স্মরণাপন্ন হন ও কাশ্মীর রাজ তাঁহাদিগের জন্ম বাৎসরিক ৫০০ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন এবং লাদাকের রাজধানী 'লো' সহরের নিকট "স্তোগ" নামক গ্রামে বাস করিতে অনুমতি দেন।

পশ্চিম তিববত প্রদেশ জয় করিয়া জোরোয়ার সিং 'লাসা' জয় করিতে চেফা করেন এ ঐ প্রদেশের বহু প্রাচান মঠ, গুল্ফা, ছোর্ত্তেন, অট্টালিকা ও গ্রাম ধ্বংস করেন। কিন্তু মানস সরোবরের

কাছে "রূদোখ" নামক স্থানে চীন সৈন্তের নিকট এইরূপ সাংঘাতিক ভাবে পরাজিত হন যে, তাঁহার যাবতীয় সেনা হত হয় ও তিনি নিজেও ১২ই ডিসেম্বর (খঃ ১৮৪৯) যুদ্ধে হত হন \* তারপর দেওয়ান হরিচাঁদ ও রতনের অধীনে ৭০০০ হাজার ডোগ্রা সৈত্র করিয়। বিতাড়িত করেন ও লাদাক' প্রদেশে আসিয়া সৈত্ত স্থাপন করেন। কাশ্মীর রাজ সেই সময় তাড়াতাড়ি 'লাসা' রাজ্যের সহিত সির্দ্ধি করিয়। ফেলেন ও প্রতি তিন বৎসর অন্তর 'লাসা'তে নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্য সম্ভার ভেট স্বরূপ পাঠাংতে অঙ্গীকার করেন। সেই সময় হইতে আজ পর্যাস্ত তাঁহারা ঐ অঙ্গীকার পালন করিয়। আসিতেছেন। ভেটের অত্যান্থ সামগ্রীর মধ্যে ১৮টী খেত চামর বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

'যোজিলা' পার হইয়া আসিয়া আমরা এক ঝরণার নিকট উত্তম স্থান দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলাম ও মধ্যাহ্ন-ভোজনের যোগাড় করিতে লাগিলাম। চারিদিকেই বরফ। কোথাও একটু ঘাস বা অল্প মাটী দেখা যাইতেছে না। এক উচ্চ প্রস্তর খণ্ডে স্বামিজী বসিলেন। উহাই তাঁহার আহার্য্য রাখিবার স্থান হইল। স্থানাভাবে গরম চা পূর্ণ Thermos Bottleটী বরক্ষের উপর রাখিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে উহা তুলিয়া লইয়া তিনি 'গনিয়া'

এই বৎসর কার্লে যুদ্ধে বৃটিশ সৈশ্রগণও এই অবস্থায় পতিত হন।



গন্ধরবল ঘাট

পঃ-->৩৬



ক্ষীর ভবানী দেবীর মন্দির

[ পৃঃ—১৪৫

ও ঘোড়াওয়ালাদের সহিত রংতামাসা করিতে লাগিলেন, "দেখ, নরফের উপর রহিয়াছে তবুও ইহার ভিতরে চা এত গরম রহিয়াছে যে, খুলিলেই ধোঁ য়া উড়িতেছে।"

উহারা সকলে বিস্ফারিত নেত্রে সেই দিকে তাকাইল। এমন সময় হঠাৎ পাহাড়ের উপর ঘোড়ার পদশব্দ শুনা গেল। আমরা সকলে উৎকর্ণ হইয়া সেই দিকে চাহিলাম।

## মেচোহী হইতে সিম্সে থৰ্ববু

দেখিতে দেখিতে 'লে' সহরের উজির ওয়াজিরৎ সাহেব সদল-বলে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও আমারা কে ও কোথায় যাইতেছি জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থামিজী তুই খানি পরিচয় পত্রই তাঁহার হস্তে প্রদান করেন। তিনি উহা পাঠ করিয়া অভিশয় আহলাদিত হইলেন ও তিববতের পথের সমস্ত জেলদার, দারোগা ও চৌকিদারগণের নামে একখানি সাধারণ হুকুম-নামা লিখিয়া স্থামি-

জীকে দিলেন, যেন ভাহারা দকলে পথে আমাদিগকে সর্ববডোভাবে সাহাষ্য করে। স্বামিজী ভাঁহাকে আন্তরিক ধন্মবাদ প্রদান করিলেন, তিনিও প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। আমরা আহারাদি শেষ করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলাম। বেলা আব্দাঞ্চ ৫টায় আমরা 'মেচোহী' ডাক্বাংলোতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। 'বালতালের' স্যায় 'মেচোহী'তেও কোন লোকের বসতি নাই। একটী ডাক ঘর একটা সরাই আছে। ডাকবাংলোর চৌকিদারের নিকট শুক ঘাস ও জ্বালানি কাঠ ভিন্ন অন্য কিছুই পাওয়া যায় না। জ্বালানি কাঠের নুল্য প্রতি মণ ৮৯/০ ও ঘাসের ১।০ আনা মাত্র। এই প্রদেশের অধিকাংশ ডাকবাংলোতেই কাঠ ও ঘাসের মূল্য এই একই প্রকার। "মেচোহীর" ডাকবাংলোটী অতি উচ্চ স্থানে একেবারে পাহাডের চুড়ার নিকট চিরস্থায়া তুষার নদীর ( Glacier ) কাছাকাছি স্থানে অবস্থিত। সেই জন্ম রাত্রে এই স্থানে অভ্যন্ত শীত বোধ হয়।

সর্বদা প্রবল শীতল বাতাস বহিতে থাকে। জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। সময়ে সময়ে জলপাত্র কাটিয়া যায়। কারণ জল বরফ হইলে আয়েতনে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বে সকল জলপাত্রের মুখ বড় বেমন বালভি, গামলা প্রভৃতি সেগুলির কোনও ক্ষতি হয় না। সন্ধ্যা হইতেই চারিদিক অত্যন্ত অন্ধকার করিয়া প্রবল ঝড় স্মাসিল ও খুব শীত বোধ হইতে লাগিল। পূজনীয় অভেদানন্দ ভাষণ **জুমারপাত আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে চারিদিক বরকে** ঢাকিয়া গেল।

বেরূপ ভীষণ শীত বোধ হইতে লাগিল, ভুক্তভোগী ব্যক্তীত অক্ষ কাহাকেও তাহা বুঝান অসম্ভব। আমরা সমস্ত রাত্রে মোট ২॥০ মণ কাঠ ঘরের চীমনীতে পুড়াইয়াও ঘর কিছুতেই গরম করিছে পারিলাম না। এমন কি আগুনের তুই হাত দূরে যাইলেই শীতে জমিয়া যাইতে হয়। খাটিয়াখানি আগুনের অতি নিকটে রাখিয়াও সমস্ত রাত্রি শীতের কাঁপুনিতে এক মুহূর্ত্তের জন্মও চক্ষের চই পাতা এক করিতে পারিলাম না। আগুন নিস্তেজ মনে চইতে লাগিল। জ্বলম্ভ আংরা হাতে তুলিয়া লইবামাত্র নির্ববাপিত হইয়া যাইতে লাগিল।

রজনী প্রভাতে, আমরা শ্রীনগর হইতে যে তাঁবু ভাড়া করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলাম তাহা নিস্প্রয়োজন বোধ হওয়তে, বাংলোর চৌকিদারের নিকট গচ্ছিৎ রাখিয়া দিলাম। ঠিক করিলাম, আমাদের ঘোড়াওয়ালা 'দ্রাস' পর্যন্ত আমাদের সহিত ঘাইয়া বখন 'গঙ্গরবলে' ফিরিবে তখন তাঁবুটী এই স্থান হইতে লইয়া গিয়া আমাদের House boatএর মাঝি মাম্ছকে প্রদান করিবে। নাম্ছু' উহা শ্রীনগরে লইয়া ঘাইয়া আমরা যে দোকান হইতে উহা আনিয়াছিলাম তথায় ফিরাইয়া দিবে। তাঁবুটির ভাড়া মাসিক ১২১ টাকা হইয়াছিল।

আহারাদি করিয়া আমরা বেলা ৯॥০ টার সময় মেচোহী হইতে বাহির হইলাম। অন্ত আমাদিগকে 'দ্রাস' নামক গ্রামে যাইতে হইবে।্র স্থানটা মেচোহী হইতে ২১ মাইল উঃ পঃ কোনে অবস্থিত। পথ সমস্তই তুষারাবৃত পর্ববতের উপর দিয়া গিয়াছে। প্রথে বাহির হইতে পুনরায় বেশ এক পশলা তৃষারপাত হইয়া গেল. তুষারগুলি ঠিক পেঁজা তুলার মত বাতাসে উড়িতে ও পড়িতে থাকে। অল্ল তুষার হাতে লইয়া ফুঁদিলে উডিয়া যায়। কাপডে বা জামায় তুষার পড়িলে কাপড় ভিজিয়া যায় না। কাপড় ঝাড়িয়া ফেলিলেই তুষার সব পরিক্ষার হইয়া যায়। 'মেচোহী' হইতে ৬ মাইল উত্তরে ্রিমাসিয়া আমরা 'মাটায়ন' নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে পৌছিলাম। গ্রামে একটী ডাকবাংলো ও সরাই রহিয়াছে। এই গ্রামখানিকে কাশ্মীর হইতে তিববত আসিতে প্রথম তিববতীয় গ্রাম বলা চলে। তথায় ১০।১২ ঘর পাহাড়ী মুসলমানের বাস। এই স্থানে জালানি কাঠ ও দ্রুধ ব্যতীত অন্য কিছুই পাওয়া যায় না। গ্রামটী প্রায় মেচোহীৰ মতুই ঠাণ্ডা।

গ্রীত্মকালেও তুইটী গরম জামা, টুপি, দন্তানা, মোজা ও পার্টি পরিয়া না থাকিলে শীতে জমিয়া যাইতে হয়। ধুতি পরিয়া এই দেশে চলে না। গরম পায়জামা ব্যতীত এই দেশে আসা কাহারও পক্ষে নিরাপদ নহে।

'মাটারন' গ্রামটী প্রায় ১॥০ মাইল লম্বা একটা মরদানের

# স্থামী অভেদানন্দ

নধ্যস্থলে অবস্থিত। গ্রামের নিকটেই ২০০টা ঝরণা আছে। প্রাতঃকালে বেলা ৯০০টা পর্যাস্ত এই সকল ঝরগ্রার উপর এক পুরু বরফের সর পড়িয়া থাকে।

এই স্থান হইতে চার মাইল গমন করিয়া আমরা পান দাস' নামক এক খানি ক্ষুদ্র গ্রামের নিকট পৌছিলাম। তথায় ঘোড়া-গুলিকে কিয়ৎক্ষণের জন্ম খুলিয়া দিয়া সকলে বিশ্রাম করিলেন।

পরে বেলা প্রায় ৬টার সময় আমরা 'দ্রাসের' ডাকবাংলোয় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। 'দ্রাস' গ্রামখানি ছোট বড ৪।৫ খীনি গ্রামের সমষ্টি বিশেষ। গ্রামগুলি এতই নিকটে নিকটে অবস্থিত যে দূর হইতে দেখিলে একখানি বড় গ্রাম বলিয়া মনে হয়। গ্রামের নিম্নে বহুদুর বিস্তৃত ময়দান। ময়দানে একটা শিখগণের প্রাচীন হুৰ্গ আছে। গ্ৰামে অনেক 'সফেদা' গাছ আছে। ইহার জমী খুব উর্ববর। এইস্থানে প্রচুর যব উৎপন্ন হয়। স্থানটী ১০০০০ ফিট উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত ও সর্ববদা এই স্থানে ঠাণ্ডা বাতাস ভূমবাহিত হইয়া থাকে। দ্রাসকে তিব্বতীয়গণ 'হেম বাব্স' বলেন। এই স্থানের অধিবাসীগণ অধিকাংশই 'দার্দ' ও কিয়দংশ বাল্তি জাতীয়। লোক সংখ্যা সর্ববসমেত প্রায় ১০০ শত। তন্মধ্যে মুসলমান অপেক্ষা বৌদ্ধের সংখ্যা অল্ল। মুসলমানগনকে 'ভাটিয়া' ও বৌদ্ধ-দিগকে লামা কহে। এই প্রদেশে সর্ববত্রই ছুই প্রকার লামার বাস। ধাঁহার। লোহিত বর্ণের পোষাক পরেন ও যাঁহার। হরিদ্রা

বর্ণের পোবাক পরেন। ধর্ম্ম মতের পার্মক্য হেজু লামার: এই চুট দলে বিজ্ঞক্ত ।\* লামারা শাস্ত প্রকৃতির মানুষ। ইহারা মুসলমান গনের মত প্রতিহিংসাপরায়ণ নহেন। লামাদিগের মস্তক স্থাড়া :

আমাদের দেশের বৈষ্ণবগণ যে প্রকার কাণচাকা টুপি ব্যবহার করেন ই হারাও তদ্রপ টুপি পরেন। একটা মোটা আল্থেরাই ই হাদের প্রধান পরিচছদ। ই হারা হাঁটু পর্যান্ত উঁচু এক প্রকার লোম জমান নামদার বুটু জুতা (Felt Boot) তৈয়ারী করিয়া পরিধান করেন। লাদাকীদের জুতার তলায় চামড়া। ইহার গোড়ালি বা ফিতা থাকে না। ই হারা অনেকেই মিজ হস্তে জুতা প্রেক্ত করিয়া জন। ইহারা মোজা ব্যবহার জানেন না, তবে তৎপরিবর্ত্তে গরম পটা ব্যবহার করেন। লাদাকী মুসলমান ব্যতীত প্রত্যেকের মাথাতেই লক্ষা চুলের বিউনি (Pig-tail) পৃষ্ঠদেশে মুলান থাকে।

এই দৈশের স্ত্রীলোকের। হুই কানের ছুই দিকে ছুইখানি ভেড়ার চামড়ার টুকরা ও মাধার মধ্য হলে এক খানি প্রায় শুগুরা হাত লম্বা ও আব হাত চণ্ডড়া ঐ প্রকার রুমাল বাঁধেন। ঐ চামড়াতে নীলা, ক্টিক, ফ্লিরোজা, প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের প্রস্তুর খণ্ড সকল গাঁখা থাকে এবং একখানি লোম সমেত সম্পূর্ণ ভেড়ার চামড়া পীঠের উপর বাঁধিয়া ক্লামেন দূর

<sup>•</sup> তিবাতে বৌদ্ধ ধর্ম ও লামা সদক্ষে পরিশিষ্ট ক্রইবা।

## স্থামী অভেদাশুৰ

হইতে দেখিলে মনে হয় ফো, মাথার ছুই দিকে তুইটা সর্গ ফণা বিস্তার করিয়া রহিরাছে। জ্রীলোকেয়া উক্ত প্রকারের বুট্ জুতা পরেন কিন্তু টুপি পরেন না। একটা লম্বা আলাথেরা ও কোমরে যামরা তাঁহাদের প্রধান পরিচ্ছন।

লাদাকী স্ত্রী ও পুরুষদণ সকলেই কেশ হ্রুক্টপুষ্ট, খর্ববাঞ্চৃতি ও শামবর্ণ। দ্রাস গ্রামে প্রয়োজনীয় খাছ দ্রবাদি যথা ছাছু, মাটা, মাখন, ডিম ও হুধ প্রস্তৃতি যথেক পাওয়া বায়। ব্রামের মূল্য এইরূপ:—আটা ৯০ সের, মাখন ৯০ পোয়া, ডিম টি০ ডজন, ছাতু ১০ সের ও হুধ ১০ সের ইত্যাদি। এই সকল দ্রব্য ব্যতীত এই পথের প্রত্যেক ডাকবাংলোতেই মুর্গি পাওয়া যায়। উহার মূল্য ॥০ হইতে ১১ টাকার ভিতর।

জ্ঞাসে ভাড়াটুরা ঘোড়া প্রায় ৫০টা আছে। এইস্থানে একটা বড় সরাই, একটা কাচারী, কতকগুলি সরকারী বাংগো এবং একটা ডাক ও তার-ঘর আছে। এই প্রদেশের যাবতীয় ডাক ও তার-ঘর ইংরাজ সরকারের অধীনে। টেলিফ্রাফের তার বরাবর শীনগর হইতে 'লে' পর্যাস্ত আছে।

ভাকবাংলায় রাত্রে আমরা গভীর নিজা উপভোগ করিয়া থুব তৃত্তি লাভ করিলাম। কারণ, গত রাত্রে মেচোহীতে আদৌ ঘুম হয় নাই। জালে মেচোহী বা মাটারণ অপেকা শীত অনেক কম। প্রাতে আমরা শুনরায় যাত্রার বন্দোবন্ত করিতে লাগিলাম

গন্ধরবল ও সেনামার্গ হইতে আনিত ঘোড়াগুলির ভাড়া ও বকশিশ, চুকাইয়া দিয়া আমরা নৃতন ঘোড়া ভাড়া করিলাম। দ্রাস পর্য্যন্ত পদত্রজে আসিয়া আমরা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এইস্থান হইতে অখারোহণে যাইব ঠিক হইল। গ্রামের ঠিকাদারকে বলিয়া ৩টী সোয়ারী ঘোড়া ভাড়া লওয়া হইল। ঘোড়াগুলির জিন সব কাঠের। চামড়ার জিন এই দেশে পাওয়া যায় না। ্রাগামুক্তি ঘোড়ার বালাম্চি বিনাইয়া প্রস্তুত। রেকাবগুলিও 🜢 🕰কার দড়ি দিয়া বাধা। আমাদের ও গণিয়ার ঘোড়াতে অল্ল অল্ল মাল বাধিয়া লওয়া গেল। সোয়ারী ঘোড়ার উপর কিছু কিছু ্ন্মাল চাপাইয়া লওয়া এই প্রদেশের রীতি। টাটুর তুই দিকে মাল বাধা ও মধ্যস্থলে সোয়ারী উপবিষ্ট, দেখিতে ঠিকু আমাদের দেশের ক্রাকের গাধার মত। যোড়ায় চড়িয়া পায়ের অনেকটা বিশ্রাম 🧑, কারণ এই কয়দিন পায়ে হাঁটিয়া পাহাডের পর পাহাড পার হৈতে হইতে পায়ের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

আমরা বেলা ৮॥০টার সময় দ্রাস হইতে রওনা হইলাম। অন্ধ আমারিসের পড়াভএর নাম—'সিম্সে খর্ববু

জাস হইতে সিম্সে, খর্ববু প্রায় ২১ মাইল উত্তর পূর্বব, দিকে অবস্থিত। রাস্তা বরাবর পাহাড়ের উপর দিয়া গিয়াছে ও বেশ চপ্তভা। ছুইটা অন্যারোহী পাশাপাশি যাইতে পারে। পথে বহু সংখ্যক চামরি গাইএর পিঠে চরসের ও নামদার বস্তা চাপাইয়া বহু

#### স্থামী অভেদান্তদ

ইয়ারকান্দি সওদাগর কাশ্মীরের দিকে চলিয়াছে। আমরা তাহা-দিগকে পার্ববত্য পথগুলি সব ভাল আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম।

চরসের বস্তাগুলি তিববতীয় ছাগলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চামড়ায় প্রস্তুত। চরস ও নামদা ইয়ারকান্দের প্রধান উৎপন্ধ প্রব্য। এইগুলি ইয়ারকান্দ হইতে আসিয়া কাশ্মীরের ভিতর দিয়া বরাবর রাওলপিণ্ডি যায় ও তথা হইতে ভারতবর্ষময় রপ্তানি হয়। এই প্রদেশে এক এক বস্তা চরসের মূল্য ৫০, হইতে ৬০ টাকান্দ্রমধ্যে, কিন্তু যখনই উহা রাওলপিণ্ডিতে পৌছায় তখনই উহার মূল্য ২০০০ টাকা হইয়া যায়। এই লাভজনক ব্যবসায়টী সম্পূর্ণ ইংরাজ সরকারের আবগারি বিভাগের হস্তগত।

"ইয়ারকান্দ" মধ্য এসিয়ার একটা পার্ববত্য মুসলমান রাজ্য। ইহা "Western Turkistanএর অন্তর্গত। "কারাকোরাম" পর্ববতমালা অতিক্রম করিয়া ২২ দিন গমন করিলে ঐ প্রেদেশি পৌছান যায়। সঙ্গে তাঁবু, খাছা, কাষ্ঠ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমস্তই লইয়া যাইতে হয়। পথে কিছই পাওয়া যায় না

গ্রীম্মকালে ঐ প্রদেশে যাইবার প্রশস্ত সময়। বৎসরের সম্মান্ত সময় বরফ পড়িয়া রাস্তা ৭৮ মাসের জন্ম বন্ধ হইয়া যায়। ঐ প্রদেশে যাইবার জন্ম যোড়া, কুলি ও চামরি গাই যথেষ্ট পাওয়া যায়! চামরি গাইএর একটী বিশেষত্ব এই যে, পাহাড়ে যাতই বরফ পড়ুক না কেন, ইহারা ঠিক তাহার উপর দিয়া পথ

খুঁজিয়া সমন করিবে। কখনও পা পিছলাইবে না। সেইজ্লা পার্কিত্য পথে বরফের উপর দিয়া রান্তা খুলিবার জন্ম প্রথমে ২০।২৫টা চামরি গাই সেইপথে চালান হর। তাহাদের পায়ের লাগ অনুসরণ করিয়া ঘোড়া ও মান্তুষ নির্দিক্তর গমন করে। নচেৎ নুতন তুষারের উপর পা দিলে তুষার ভালিয়া বা পা পিছলাইয়া একেবারে পাহাড়ের নীচে পড়িয়া যাইবার ভয়। পুরাতন তুষার পাথরের ন্যায় শক্ত হয়। তাহার উপর দিয়া চলিলে কোনই বিপদ হয় না। চামরি গাই নুতন ও পুরাতন তুষার মনুষ্য অপেক্ষা

নামদা একপ্রকার লোম জমানো মোটা ও সাদা কম্বল।
ইহা লম্বায় প্রায় ৩ হাত ও চওড়ায় প্রায় ২ হাত হয়। এই
প্রদেশে ইহার মূল্য ২॥০ টাকা, কিন্তু শ্রীনগরে এক এক খানি ৪
টাকার কম পাওয়া যায় না। কাশ্মীরে নানাবিধ ফুল, লতা, পাতা
প্রভৃতি সূচিকার্য্য করা নামদাও পাওয়া যায়। ইহার মূল্য ২।৩
টাকার অধিক। ইহা কলিকাতায় কাশ্মীরীদিগের দোকানে
বিক্রী হয়।

পথে অনেকগুলি 'কৃষ্ণবর্ণ ও মস্থা পাথরের পাহাড় আছে। এইগুলিকে "কণ্ঠি পাথর" বলিরা বোধ হইতে লাগিল। পার্ববতা মদীগুলি বহুকাল ধরিয়া প্রাবাহিত হইয়া কিরুপে স্তরে স্তরে পাথর কাটিয়া নিজ পথ সরল করিয়া লইয়াছে তাহা প্রাকৃতই দেখিবার

## স্থামী অভেনালন

জিনিস। অনেক ভূষিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এই সকল স্তর দেখিয়া নদীর বয়দ বলিয়া দিতে সক্ষম।

এই পথে কিয়ৎতুর আসিয়া 'তুন্-তুল থাক্ন' নামক গ্রামে আমানের দহিত এক দল লামার দেখা হইল। তাহারা নানা ছানে বেড়াইয়া ধর্মপ্রচার করিয়া থাকে। তাহাদের সহিত মাল থোকাই যোড়া, তাঁবু ও ধর্ম পুস্তক এবং ভাহাদের দলে ৫ জন পুক্ষ ও ১ জন গ্রীলোক রহিয়াছে। পুরুষদের প্রভ্যেকের হস্তে "মণিচক্রন" (Moni Prayer wheel) আছে। আমরা অনেকবার ভাহাদিগকে অমুরোধ করিলাম, "একটা মণি আমাদিগকে দাও, যাহাদাম চাও দিতেছি," কিয়ু ভাহারা কিছুতেই দিতে স্বীকৃত হইল না।

একটা গোল তামার কোটার মধান্থলে একটা প্রায় আধ ছাত লক্ষা ও নানাবিধ কারুকার্য্য করা হাতল দিয়া "মণিচক্রু" গুলি প্রস্তুত। ইহাতে একটা ছোট শিকলে একটা তামার ছোট গোলা বাধা থাকে। কোটার ভিতর তুলট কাগজে এক লক্ষ বার লামাদের ধর্ম্মের "ওঁ মণিপল্লে হু" (গুঁ মণিপল্লকে নমক্ষার) মন্ত্রনী লিখা থাকে। হাতল ধরিয়া ঘুরাইলে কোটাটা খুনিতে থাকে। ইহাদের বিশ্বাস একবার ইহা ঘুরাইলে এক লক্ষ বার মন্ত্রনী ক্রপ করার ফল হয়। লামাদের ইহাই ক্রপমালা। আমাদের মন্ত রুলাক্ষ বা তুলসীয়ে ক্রপমালা ইহাদের নাই। কেহ কেহ ক্রেটকের বা হাড়ের মালা গলার পরেন। আমারা বেলা প্রায় শেক

হইতেছে এমন সময়ে ১৫ মাইল আসিয়া 'তাসগাম' নামক স্থানে পৌছিলাম। পূর্বের এই স্থানে ডাক বাংলার (Runner) বদলি হইত। এই স্থান হইতে 'শিক্সো' নদী পার হইরা ৬ মাইল শাইলে সিম্সে থর্ববু পৌছান যায়। এই লম্বা পড়াও আসিবার জন্ম ঘোড়াও কুলির ভাড়া কিছু বেশী লাগে। অবশেষে "সিম্সে থর্ববুর" ডাক বাংলাের আসিয়া পৌছিলাম। ডাকবাংলােটা বন্ধ ক্লিলা। 'গনিয়া' চৌকিদারের বাড়া যাইল। চৌকিদার আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। এই সকল ডাকবাংলায় প্রত্যহ যাত্রী আসেন না। যাত্রীরা পার্বেত্য পথে সমস্ত দিন চলিতে চলিতে প্রায় সন্ধার সময় "পড়াও"তে আসিয়া পৌছান ও তাঁহাদের অধিকাংশই চটীতে আশ্রেয় লন। সেই জন্ম চৌকিদারগণ দিবসে আপন আপন বাড়ীতে বা ক্লেত্রে কাজ করে এবং সন্ধারে সময় আসিয়া ডাকবাংলােয় হাজিরা দেয়।

ভাকবাংলোর দক্ষিণ পার্শ্বে প্রায় ২৫i৩০ হাত নিম্ন দিয়া একটা ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং উত্তর পার্শ্বে ২০৷২৫টা বেদ্, সফেদা ( Poplar ) প্রভৃতি গাছের সরকারি তরফ হইতে একটা বাগান করিয়া রাখা হইয়াছে। উহাত্তে উত্তমরূপে জলসেচনেরও বন্দোবস্ত আছে। সফেদা গাছগুলি অনেকটা আমাদের দেশের অথথ গাছের মত এবং বেদ্ গাছগুলি উইলো গাছের মত হয়। এই প্রদেশের যাবতীয় ডাকবাংলোয় ও গ্রামে এই প্রকার বাগান আছে। এইসকল সরকারি বাগান ছাড়া এই প্রদেশে অন্য কোণাও কোন গাছ নাই। ডাকবাংলোর পার্শেই একটী চটী অবস্থিত। ডাকবাংলোর চৌকিদারের নিকট আটা, মাখন, হুধ, কাঠ প্রভৃতি কিনিতে পাওরা যায়। কোন দোকান নাই।

এই প্রাম্থানি সমুদ্র তল হইতে ৮০০০ হাজার ফিট্ উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। এই প্রদেশে এই স্থান বাতীত অন্ম কোন প্রাম এত নিম্নে অবস্থিত নহে। আমরা অনেক উপর হইতে আসিতেছি বলিয়া এথানে আসিয়া আমাদের বেশ গরম বোধ হইতে লাগিল, প্রবল ঠাণ্ডা বাতাস আমাদিগের নিকট বসন্তের গরম হাওয়া বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

গ্রামখানি অতি কুদ্র, মাত্র ১৪।১৫ ঘর লামা ও মুসলমানের বাস। এই প্রদেশের লামারা হেঁট হইয়া জলে মুথ দিয়া জল পান করে। ইহা দেখিতে অতীব কৌতুহলপ্রদ। ইহারা কখনও জলে হাত দেয় না, ইহাদের আলখেল্লার বুকের ভিতর এক একটা কাঠের ছোট বাটা থাকে, ইহার ঘারা জল তুলিয়াও পান করে। ইহারা যব হইতে একপ্রকার মন্ত প্রস্তুত করে, তাহাকে ইহারা "ছাং" বলে। কানারির ছাতু, ছাং ও চা ইহাদের খাত্য। কানারি এক প্রকার যব। ইহার আটা হইতে ইহারা খুব মোটা ও ছোট ছোট পিঠার মত রুটী প্রস্তুত করে।

এই প্রদেশে অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর। নিজের মাতৃভাষা

# পরিয়েত্রক

(দাদকা ভাষা) ব্যত্তীত অন্ন্য কোন ভাষা জানে না। আমরা কাশ্মার

তব্যে একজন দোভাষা পথপ্রদর্শক সঙ্গে না জানিলে এই প্রদেশে
আর্মিরা অত্যন্ত ককে পড়িভাম। দৈনিক ১ টাকা বেতনে এই
প্রকার লোক কাশ্মীরে যথেক পাওয়া যায়। যাহাকে পথ-প্রদর্শকভাবে সঙ্গে লইতে ইইবে সে লোকটা যাহাতে বিশ্বাসা ও বহুদর্শী
হয় এবং তাহার এই কর্মের License ও প্রশংসা পত্র থাকে সে
বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া লওয়া আবশ্যক। সর্ববদা দোভাষার
উপর নির্ভর করিয়া না থাকিয়া নিজের ই ইহাদের ভাষা শিক্ষা করিয়া
লাইলে ভ্রমণকারিগণের খুবই স্থবিধা হয়। যে কয়টা কথা এই
প্রদেশে আমাদিগের জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ইইয়া পড়িয়াছিল
তাহা এইঃ—

| লইয়া           | অইসে থেঁা  | নাই               | ⋯ মেৎ                       |
|-----------------|------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>ত্য</b> প্তা | ··· জোন্মো | <b>আ</b> ছে       | ··· <del>ই</del> উ <b>ৎ</b> |
| গ্রম            | · গ্রাংমে  | রান্তা            | लाम्ब                       |
| কঠি             | ··· 🝽 🤊    | ভাল               | ··· ঘেলা                    |
| <u> চুধ</u>     | অৰ্জ্জন    | চল                | ··· (**1                    |
| ডিম             | ठ्रेन      | সান্তে সান্তে     | ⊶कूल कूल                    |
| যোড়া           | তা         | শীব্ৰ শীব্ৰ ··· ৫ | দাক্মো দোক্মো               |
| ছাতু            | ••• ফে     | 4 AP              | চিক্                        |

#### স্বামী অভেদান্ত

| গাগুন  | ৰে         | ছুই    | · • निज्            |
|--------|------------|--------|---------------------|
| ক্ত    | · • সিম্সে | ভিন    | ··· <del>হু</del> ম |
| সাধ    | …ফেৎ       | চার    | আগা                 |
| পশ্চিম | ··· 519    | উত্তর  | সার                 |
| কটী    | টাকি       | দক্ষিণ | লো                  |
| খাওয়া | ··· ঝোস্ত  | পূর্বে | ⋯ মুপ               |

ইহারা "মাইল" বুঝে না। দূরত্ব বুঝাইবার জন্ম ইহারা 'ডাক' শব্দ ব্যবহার করে। এক ডাক অর্থাৎ চার মাইল। চার মাইল অন্তর এক মেল রানার (Mail runner) বদ্লি হয় বলিয়া চার মাইলকে এক ডাক বলে।

রাত্রে ১ মণ কাঠ লইয়া আমরা ডাকবাংলোর চিম্নী প্রজ্বিত করিলাম। উহাতেই স্নানের জল গরম করিয়া লইলাম। সারাদিন পথে আসিতে আসিতে গাও জামা কাপড় ধুলায় এবং সারাদিন ঘোড়ার উপর বসিয়া গা জুঁয়া নামক এক প্রকার উকুনে ভরিয়া গিয়াছিল। এই দেশের ঘোড়ার গায়ে অসংখ্য জুঁয়া থাকে। স্নানাদি করিয়াও কাপড়গুলি গরম জলে ধুইয়া রাত্র প্রভাতের পূর্বেই যাহাতে শুখাইয়া যায় তজ্জ্ব্য চিম্নীর নিকট দড়ি টাঙাইয়া উহা শুকাইতে দিলাম। ঘোড়ায় চড়া বা পাহাড় চড়াই উৎরাই করার দরুণ শরীরে যে বেদনা হয়, গরম জলে স্নান করিবামাত্র তাহা সম্পূর্ণরূপে নিবারণ হয় এবং শরীরে নূতন শক্তি ফিরিয়া আসে।

চিম্নীর আগুনে আমরা চা, পরেটা, তরকারি প্রভৃতি রন্ধন করিয়া নৈশ আহার সমাপ্ত করিলাম ও তাহা হইতে কিছু কিছু কলা প্রাত্তকাল ও দ্বিপ্রহরের জন্ম Thermos flask ও Ic-mic cooker এ ভরিয়া রাখিলাম। এই পণে খাছাদি সকল সময়ের জন্ম একত্রেই রন্ধন করিতে হয়। কারণ প্রাত্তকোলে জলযোগ শেষ করিয়া যত শীঘ্র মালপত্রাদি বাঁধিয়া "পড়াও" হইতে বাহির হওয়া যায় ততই স্থবিধা, রৌদ্র প্রথর হইয়া উঠিলে পার্ববত্য পথে তাড়াতাড়ি চলিতে পারা যায় না ও পরবর্ত্তী "পড়াও"তে পোঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়।

প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় আমরা "সিম্সে খর্ব্তু" হইতে পুনরায় রওনা হইলাম। অন্ত আমাদিগের গন্তব্য স্থান "কার্গিল" নামক সহর। সিম্সে খর্ববু হইতে ১৫ মাইল উঃ, পূঃ, দিকে অবস্থিত।





অমরনাথ পর্কতের প্রাতে গোজিলা পাস্তিকাতের প্রে প্রি-১৭৩



মেচোহী হইতে দ্রাসের পথে স্বামিজী ও গনিয়া চতুর্দ্দিকে তুষার রৃষ্টি প্রি—১৮০

## লামাউরু গুস্ফা

কিয়দ্যুর আসিয়া আমরা "স্কুরী" নদীর তটে পৌঁছিলাম্য "শিঙ্গোনালা" দেওসাই নামক একটা উপত্যকার ভিতর দিয়া উহা প্রবাহিত হইতেছে। খর্ববু গ্রামে যে শিঙ্গো নদীটা দেখিয়াছিলাম তাহা এই স্থানে আসিয়া স্থারী নদীতে মিশিয়াছে। দেওসাই উপত্যকাটি ভল্লুক হরিণ প্রভৃতি শিকারের জন্ম প্রসিদ্ধ। বহু শিকারি এই স্থানে ভল্লক শিকারের জন্ম আসিয়া থাকেন। এই স্থানে ১ জন মেম ও ১ জন সাহেব শিকারির সহিত আমাদের দেখা হইল। তাঁহারা এই স্থানে তাঁবু খাটাইয়া খান্সামা প্রভৃতি লইয়া বাস করিতেছেন। ইঁহারা কাশ্মীর হইতে এই স্কুদুর পার্ববত্য প্রদেশে শিকার করিতে আসিয়াছেন ! ২।১ দিন থাকিবেন। আমাদের দেশের পুরুষের যে স্থানে গমন করিতে কুষ্ঠিত হন স্কুদুর শেত দ্বীপ হইতে স্ত্রীক্রেকেরা আসিয়া অনায়াসে সেই স্থানে ভ্রমণ করিয়া যাইতেছেন 🎜 আর আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের ত কথাই নাই, তাঁহারা সমাজের বন্দী পরদানসীন !

আমরা বরারর স্থরী নদীর ধারে ধারে কখনও পাহ'ড় চড়াই কখনও উৎরাই ক্রিতে করিতে চলিতে লাগিলাম। এই পথটী

ঠিক পূর্ববাভিমুখে গিয়াছে; সেই জন্ম সন্মুখে সূর্য্য থাকাতে খুব অস্কৃবিধা হইতে লাগিল। এই স্থানে প্রবলবেগে বাতাস প্রবাহিত হইতেছিল। বাতাস আমাদের পিঠে লাগাতে আমাদের বোধ হইতে লাগিল যেন সে তাহার অদৃশ্য হস্ত দিয়া আমাদিগকে তিববতের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে।

পথে একটা লোহার ঝুলান সেতু পার হইলাম। ঘোড়া হইতে
নামিয়া পদব্রজে তাহা আমাদিগকে পার হইতে হইল। এই স্থানে
আমাদের একজন কুলিকে দেখিতে না পাইয়া চারিদিকে তাহার
অনুসন্ধান করিতে করিতে চলিলাম। কিয়ৎদূর গমন করিয়া
দেখিলাম যে কুলিটা অদূরে একটা বৃহৎ পাথরের উপর বসিয়া
আছে। আমরা ঘোড়ায় আসিতেছি তথাপি সে আমাদের অপেক্ষা
আছে। আমরা ঘোড়ায় আসিতেছি তথাপি সে আমাদের অপেক্ষা
আতা এখানে কিরূপে আসিল ভাবিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যাদিত
হইলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া
একটা Short cut (এক পায়ের পথ) দেখাইয়া হাসিতে লাগিল।
এই সকল পাহাড়িয়া যদি এইরূপে সরল না হইত ভাহা হইলে
বালপত্র লইয়া কোন বিদেশীর পক্ষে এই স্থানুর প্রদেশে আসা
কথনই নিরাপদ হইত না।

পথে একন্থানে পানীর জল নিকটে পাইরা আমরা কিয়ৎকাল বিজ্ঞাম ও মধ্যান্থ ডেক্লেন সমাপ্ত করিলাম। এই ন্থানে একটা ক্ষতি উচ্চ পর্বক্ষের চূড়ার উপর দিয়া Telegraph এক ভারগুলি

#### স্থামী অভেদাৰন্দ

এইরূপ কেশিলে বিস্তৃত উপত্যকা ও নদীটার অপের পার্শে লইয়া যাওয়া হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া ইঞ্জিনিয়ার মহাশায়ের বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না। পর্ববর্তীর এইরূপ উচ্চ ও খাড়াভাবে উঠিয়াছে যে, তত্নপরি আরোহণ করা অত্যন্ত বিপদজনক। থামগুলি পাহাড়ের এইরূপ হলে প্রোথিত যে, পাহাড় হইতে পাথর বা তুমার ভাঙ্গিয়া পড়িলে ঐ গুলির হঠাৎ কোন ক্ষতি হইতে পারে না। এই পথটা ঠিক রাখিবার জন্য যে সকল ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত আছেন তাহারা কাশ্মীরে অবস্থান করেন। পথে কোন স্থান মেরামতের প্রয়োজন হইলে তাহারা সকলে আসিয়া সেই অঞ্চলের ডাক্বাংলো অধিকার করিয়া বছদিন যাবৎ বাস করেন সেই সময় যাত্রীরা আসিলে ডাক্বাংলোয় স্থান না পাইয়া অত্যন্ত কর্ম্বে পড়েন।

কিয়ৎদূর গমন করিয়া আমরা স্থারি নদীর উপর একটা বৃহৎ ঝোলান সেতু দেখিতে পাইলাম। ইহা লোই ও কাষ্ট্র ঘারা প্রস্তুত্ত। ইহাকে "আস্কার্ছ ব্রীজ" কহে। ১৩ বৎসর পূর্বেক কাশ্মীররাজ ঘারা ইহা নির্শিত হয়। ইহার উপর দিয়া "আস্কার্ছ গমন করিতে হয়। একজন প্রহরী সর্ববদা এই স্থানে অবস্থান করে ও Pass-port না দেখিলে কাহাকেও আস্কার্ছ বাইতে দেয় না। "আস্কার্ছ" প্রদেশকে ইংরাজিতে Little Tibet কহে। লাদাক ও "আস্কার্ছ" সহরের নাম হইতেই এই প্রক্রেশ "আস্কার্ছ্ম" নামে

অভিহিত হয়। ইহার পশ্চিম দিকে "গিলগিং" প্রদেশ আরম্ভ।
সমুদ্রতল অপেকা ৮৭০০ ফিট উচ্চ, ১৯ মাইল লম্বা ও ৭ মাইল
চওড়া একটি অধিত্যকার উপর আস্কার্দ্দু সহর অবস্থিত। সহরটীর চারিদিকে তুক্ত পর্ববতমালা বিরাজিত। সিন্ধুনদ এই স্থান
হইতে ঠিক দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে।

স্থার ও সিন্ধুনদের সঙ্গম স্থালে ৮০০ ফুট উচ্চ একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর বর্ত্তমান শিখ তুর্গটী নির্ম্মিত, ইহার অল্প দূরেই বালতিস্থানের ভূতপূর্বব রাজার প্রাসাদটী ৩০০ ফুট উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। যেরূপ স্থালে ইহা নির্ম্মিত তাহা দেখিলে স্পান্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইহার নির্ম্মাণকারীর, আত্মরক্ষা অপেক্ষা ভোগ-বিলাসের দিকেই বেশী ঝোঁক ছিল।

'আসকার্ছু' এই স্থান হইতে সাত দিনের পথ। পথে কোন ডাক্বাংলো বা চটি নাই! কোন খাছ দ্রব্যাদিও পাওয়া যায়না। দ্রমণকারিগণ তাঁবু ওখাছাদ্রব্যাদি সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। "পশ্চিম তিববতের" উজির ওয়াজিরৎ মহোদয় শীতকালে ঐ স্থানে অবস্থান করেন। কারণ তথায় শীত অপেক্ষাকৃত অনেক কম। ঐ স্থানে 'সিয়া' মুসলমান অধিবাসার সংখ্যাই অধিক।

এই নূতন সেতুটীর নিকট একটি পুরাতন সেতুরও ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। তিব্বতের রাজা ৺সেপাল নামজাল উহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। পরে কাশ্মীরের সেনাপতি ৺জোরোয়ার সিং ১০০৪ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশ জয়কালান উহা ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন।
ঐ সেতুর নিকট একটা বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটা
খোদিত ছিল,—"তিববতের রাজা সাইতান নামজাল তাঁহার
প্রজাগণের স্থবিধার জন্ম এই সেতু নির্দ্মাণ করিলেন, যে ইহার
প্রতি কুনজরে দেখিবে তাহার চক্ষু উপ্ডাইয়া ফেলা হইবে। যে
কেহ হস্তবারা ইহার অনিষ্ট করিবে তাহার হস্ত কাটিয়া দেওয়া
হইবে। যে কেহ ইহার নিন্দা করিবে তাহার জিভ কাটিয়া দেওয়া
হইবে", ইত্যাদি—উক্ত প্রস্তর খণ্ড এখনও ঐ স্থানে বিশ্বমান
আছে, কিন্তু উহা ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা হইয়া গিয়াছে। উহাতে
রাজার শিলমোহর ও দস্তখতের চিহ্ন এখনও স্পাফ বুঝা যায়।

স্থার নদীর অপর পারে একটা চটি রহিয়াছে উহাতে আস্কার্চ্ বাত্রিগণ বিনা ভাড়াতেই থাকিতে পারেন। এই স্থান হইতে 'কার্গিল' সহর মাত্র ৪ মাইল পূর্বব-উত্তর দিকে অবস্থিত। পথে স্থার নদীর সংযোগ স্থলটা অতি মনোরম। প্রায় এক ফারলং স্থান ব্যাপিয়া কেবল ছোট বড় নানা আকারের ও বর্ণের মুড়িও বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড সকল জলের দ্বারা আনীত হইয়া স্তৃপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। পূক্ষনীয় অভেদানন্দ স্থামিক্রী বলিলেন, "জলের টানের মুথে পাথর পড়িলে জল উহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে লইয়া যায়। উহা গড়াইতে গড়াইতে গোল মুড়ির আকার ধারণ করে। এই প্রকারে মুড়ির স্থিটি হয়। যে স্থানে এখন মুড়ি দেখিতেছ

পূর্বের নিশ্চয়ই ঐ স্থানে জল ছিল বুঝিতে হইবে নচেৎ কখনও মুডি বিভ্যমান থাকিত না।"

এই স্থানের অধিকাংশ পথই পাহাড় কাটিয়া প্রস্তুত। নানা স্থানে বারুদের পোড়া দাগ ও তুরপুণের ছিদ্র রহিয়াছে। পথের মাঝে অতিকায় প্রস্তরথণ্ড সকল পড়িয়া পথ অবরোধ করিলে সেগুলিকে ডাইনামাইট্ দিয়া ভাঙ্গিয়া সরাইয়া ফেলা হয়। কারণ সেগুলিকে অন্য উপায়ে নড়ান ক্ষুদ্র মনুয়্যের সাধ্যাতীত। যে পাথরখানি ভাঙ্গিতে হইবে সে খানিতে প্রথমে পাথর কাটা মোটা ইস্পাতের সাবলের মত তুরপুণ (Drill) নিয়া এক বা দেড় ফ্ট্ গভীর ও দেড় ইঞ্চি আন্দাজ চওড়া ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে বারুদ্বা ডাইনামাইট্ ভরিয়া রজ্জুতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। ইহার মহাশক্তির নিকট অচল হিমাচলকেও বিচলিত হইতে হয়।

আমরা বৈকালে ৫॥০ টার সময় কার্গিলের ডাকবাংলোয় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা ডাকবাংলোর চৌকিদারকে তুধ, কাঠ প্রভৃতি আনিতে বলিয়া দিয়া কুলিদিগকে গত রাত্রের ও পথের অপরিষ্কৃত বাসনগুলি মাজিতে বলিয়া দিলাম ও বিছান। প্রভৃতি থুলিতে লাগিলাম। পূজনীয় অভেদানন্দ স্বামিজী 'গনিয়া'কে সঙ্গে লইয়া নায়েব তহশীলদার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন।

বালতিস্থানের রাজধানী 'কার্গিল' একটা বাণিজ্য-প্রধান সহর।

## স্থামী অভেদানন্দ

সহরটী প্রায় ১ মাইল লম্বা ও ৄ মাইল চণ্ডড়া। সহরের চারিদিকেই পাহাড়। এই স্থানে প্রায় ৫০০ লোকের বাস। এখানে
চটি, থানা, সরকারী কাছারী, ডাক ও ডাকঘর প্রভৃতি আছে।
সহরটী কার্সিল নদীর তীরে অবস্থিত। কার্সিল নদীর উপর বৃহৎ
লোহের ঝোলান সেতু আছে। ইহার নাম "এডওয়ার্ডস্ ব্রীজ"
ইহা ১৯০১ সালে কাশ্মীররাজ দ্বারা নির্ম্মিত। এই সেতুর উপর
দিয়া 'লাদাক' ও Middle Tibet ঘাইতে হয়। লাদাকের
রাজধানী 'লে' সহর এই স্থান হইতে ১১৬ মাইল উত্তর-পূর্বন দিকে
অবস্থিত।

কার্গিলের বাজারটী বেশ বড় ও আবশ্যকীয় প্রায় সকল প্রকার দ্রবাই পাওয়া যায়। এই স্থানের কতকগুলি দ্রব্যের মূল্য এই প্রকার যথাঃ—মোম বাতি ৮০ ডজন, মাংস ৮৮/০ সের, চিনি, ১৮/০ সের, কেরোসিন তৈল ৮০ বোতল, প্রেড্ডো সিগারেট /১০ প্যাকেট (অন্য কোন প্রকার সিগারেট পাওয়া যায় না ) ইত্যাদি।

কার্গিল হইতে আস্কার্ত্র, লাদাক ও কাশ্মীরের দূরত্ব প্রায় সমান। কাশ্মীর হইতে যাঁহারা লাদাক বা আস্কার্ত্র যাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কার্গিল সহরে আসিয়া অন্ততঃ ১ দিন বিশ্রাম করিয়া যাইলে পথকফ অনেকটা কম হয়। তিনটা প্রদেশের মধ্যমূলে অবস্থিত বলিয়া কার্গিল সহরটা ঐ তিন স্থানের সওদাগর ও উৎপন্ন প্রবাাদিতে সর্ববদা পূর্ণ থাকে।

এই প্রদেশ এতই উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত ও ঠাণ্ডা যে, ডাল, চাল, আলু প্রভৃতি স্থাসিদ্ধ হইতে বহু বিলম্ব হয়। ভেড়া বা ছাগলের মাংস ৮।৯ ঘণ্টাকাল সিদ্ধ না করিলে আহার যোগ্যই হয় না। সেইজন্ম এই প্রদেশে মাংস খাইতে হইলে উত্তমরূপে কিমা করিয়া কাটিয়া মাংসের বড়া ভাজিয়া লইতে হয়।

১০,০০০ হাজার ফিটের অধিক উচ্চ না হইলেও চারি দিকে
চিরস্থায়ী তুষারমণ্ডিত পাহাড় থাকার দরুণ এই স্থানে দিবসে উত্তাপ
গড়ে ৫০' ও রাত্রে ০' শূন্ম হয়। শীতকালে পথ ঘাট সকলই বরফ
পড়িয়া বন্ধ হইয়া যায় কেবল ডাক চলাচল করে মাত্র। অন্যান্য
স্থান অপেক্ষা এখানে অত্যধিক তুষার পাত হয়।

যে সকল ভ্রমনকারীরা শ্রীনগরের Joint Commissioner সাহেবের নিকট হইতে লাদাক বা আস্কার্চ্ যাইবার জন্য Pass Port লইয়া না আদেন তাঁহাদিগকে এই স্থানের অধিক আর যাইতে দেওয়া হয় না। এখানে আসিয়া প্রত্যেক যাত্রীকেই নায়েব তহশীলদার সাহেবের সহিত দেখা করিয়া নিজ নাম, ধাম, উদ্দেশ্য প্রভৃতি বলিয়া আরো উত্তরে যাইবার অনুমতি লইতে হয়। এই নিয়মটা বিশেষ করিয়া খেতাঙ্গ ভ্রমণকারিগণের জন্য প্রস্তুত। এই দেশীয়গণের জন্য তত অধিক নহে। তিববতীয়গণ খেতাঙ্গদিগকে তাঁহাদের দেশে প্রবেশ করিতে দিতে বড়ই নারাজ। পূর্বেব এই প্রদেশে আসিতে চেফ্রা করায় বহু খেতাঙ্গ হতাহত হইয়াছেন।

#### স্বামী অভেদানন্দ

কার্গিলে নানা ধর্মের লোক বাস করেন। এই স্থানে মুসলমানদিগের মস্জিদ ও শিখদিগের একটা মন্দির আছে; তথায় ২।৩
জন শিখ বাস করেন। পূর্বেব মুসলমানগণ যখন এই প্রদেশে অত্যন্ত
অত্যাচার করিতে থাকে তখন এই প্রদেশের লামারা তাঁহাদের
দেবতার শরণাপম হন। দেবতা সপ্রে দেখা দিয়া বলেন, "তোমরা
পাঞ্জাবের শিখগুরু অর্জ্জুন সিংহকে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে বল"
গুরু অর্জ্জুন সিংহকে সংবাদ দিবার জন্ম লোক গমন করিল এবং
তাঁহাকে সকল কথা নিবেদন করিল। গুরু অর্জ্জুন সিংহ তখন
নব উথিত শিখ সম্প্রাদায়ের অধীধর, তাঁহার আজ্ঞায় সহস্র সহস্র
শিখ এই প্রদেশে আসিয়া মুসলমানগণকে বিতাড়িত করিয়া দিল ও
শিখরাজ্য স্থাপন করিল।

রজনী প্রভাতে আমরা 'দ্রাস' হইতে আনিত ঘোড়াগুলি পরিত্যাগ করিয়া এই স্থান হইতে নূতন ঘোড়া ভাড়া করিলাম। এই স্থান হইতে কেবল ১ পড়াও যাইবার জন্ম ঘোড়া পাওয়া যায়। অম্প্রকার পড়াও এর জন্ম প্রত্যেক ঘোড়ার ভাড়া ১ টাকা লাগিবে। এই স্থান হইতে 'লে' সহর পর্যান্ত এই নিয়ম। তবে যদি কোন 'লে'র ঘোড়া কার্গিল হইতে ফিরিয়া যাইতেছে এইরূপ পাওয়া যায় ভাহা হইলে দরেও বিশেষ স্থবিধা হয় এবং প্রত্যাহ ঘোড়া ভাড়া করার কান্ঝাটের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। কিন্তু 'গনিয়া' অনেক অমুসন্ধান করিয়াও সেইরূপ কোন ঘোড়া পাইল না। পূজনীয়

অভেদানন্দ সামিজীকে দর্শন করিবার জন্ম স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার, ভারবাবু প্রভৃতি কয়েক জন পাঞ্জাবী ভস্তলোক ডাক্বাংলোর আসিলেন। তাঁহাদিগের সহিত কিয়ৎকাল কথাবার্ত্তা কহিবার পর স্থামিজী আহারাদি শেষ করিয়া পুনরায় কার্গিল হইতে যাত্রা করিলেন।

অন্ত আমাদিগকে যাইতে হইবে "মৌলবা চন্বা" নামক গ্রামে ঐস্থান 'কার্গিল' হইতে ২৩ মাইল উত্তর-পূর্ববিদিকে অবস্থিত। "এডওয়ার্ড গ্রীজ"টা পার হইয়া ১২০০০ ফিট উচ্চ ও তুই মাইল দীর্য অধিত্যকার উপর দিয়া রাস্তা গিয়াছে। পূর্বেব যখন ব্রীজটা নির্শিত হয় নাই তখন কার্গিল নদীর তীর ধরিয়া গমন করিতে হইত। এখনও সেই পুরাতন পথের চিহ্ন বিভ্যমান আছে। অধিত্যকাটার উপর একটাও বৃক্ষ বা ঝরণা নাই। সঙ্গে পানীয় জল লইয়া যাইতে হয়। ইহার পূর্বব পার্দে "রুক্মলা" নামক একটা পর্বতেও গা দিয়া নালা নির্শ্বাণ করিয়া পূর্বেব বহু দূর হইতে জল আনা হইঃ এখন তাহা পুরাতন হওয়ায় অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

যাঁহাদের পর্বতারোহণ করার অভ্যাস নাই তাঁহারা এই উচ্চ ভূমি দিয়া যাইবার সময় বমন করেন ও অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করেন। ইহাকে Mountain Sickness কহে। ১৬১৭ হাজার ফিট উচ্চ পাহাড়ে উঠিলে সকলেরই এইরূপ অবস্থা হয়। সামাশ্য হাঁপাইয়া যাইলে দম পাইতে বহু বিলম্ব হয়। অনেককে ২৩ পা চড়াই

#### স্থামী অভেদানক

করিয়াই ২।৩ মিনিট বিশ্রাম করিতে হয়। কারণ উচ্চ স্থানের বাতাসে Oxygen এর পরিমাণ খুব কম থাকে এবং যতই উচ্চে উঠা যায় ততই উহা কমিতে থাকে। ২২।২৩ হাজার ফিটের উপরে উঠিলে সঙ্গে Oxygen Inhaler লইয়া যাইতে হয়। ইহাতে Oxygen থাকে। অধিত্যকাটীর নিম্নে 'স্থরি' নদী প্রবাহিত ও পথ কিয়ৎদূর পর্যান্ত স্থরি নদীর তীরে তীরে গিয়াছে। এই পথে কিয়ৎদূর গমন করিয়া আমরা কতকগুলি ছোট ছোট ঝরণা দেখিতে পাইলাম ঝরণাগুলির জল অল্প খেতাভ এবং চারিদিকের মাটীতে খেতবর্ণের নানাবিধ পদার্থ সকল লাগিয়া রহিয়াছে। এই সকল ঝরণায় জল পান করিতে পথপ্রদর্শক আমাদিগকে নিষেধ করিল, কারণ এই গুলির জল অত্যন্ত ক্ষার মিশ্রিত (মিkaline)। কোন কোনটীর জল এইরূপ তীত্র ক্ষাররস যুক্ত যে, তাহাতে স্থান করিলে সমস্ত শরীরে সোডার মত পদার্থ সকল লাগিয়া যায়।

এই পথে গ্রীশ্বকালে, দিবাভাগে, প্রথর রৌদ্রভাপে যথন
চারিদিকের পাহাড় গুলি উত্তপ্ত হইয়া উঠে তথন ভ্রমনকারিগণ
অত্যন্ত কফে পড়েন। পথে কোথাও একটা বৃক্ষ নাই যে, তাহার
ছায়ায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতে পারা যায়। সেইজন্ম সেই সময়
ভ্রমণকারিগণ অতি প্রত্যুদ্ধে ও সূর্য্যান্তের পর এই পথে গমনাগমন
করিয়া থাকেন।

শ্বাহ্যকার এই পর্থটীই সর্ববাপেক্ষা দীর্ঘ। সেইজন্ম ভ্রমণকারি-

গণ অতি প্রত্যুষে কার্গিল হইতে বাহির না হইলে সন্ধ্যার সময়
'মৌলবা'র পৌঁছিতে পারেন না। মাল-পত্র সঙ্গে লইয়া ঘণ্টায় দুই
মাইল পথের অধিক গমন করা সম্ভব হয় না। ২৩ মাইল পথ
গমণ করিতে (পথে বিশ্রামাদি লইয়া) ১২ ঘণ্টা সময় লাগে।
অর্থাৎ প্রাতে ৭টার সময় বাহির হইলে সন্ধ্যা ৭টায় পোঁছান যায়।
শেষ রাত্রে জিনিসপত্র বাঁধিয়া ও রন্ধনাদি করিয়া না রাখিলে খুব
ভোরে বাহির হওয়া সম্ভব হয় না।

কিয়দ্র আসিয়া আমরা একটা বৃহৎ গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলাম। পথটা গ্রামের মধ্যস্থল দিয়া গিয়াছে। গ্রামের বাড়া গুলি পাথর ও মাটা দিয়া প্রস্তুত। বাড়ার ছাদগুলিতে মাটা লেপা। প্রায় সকল বাড়াই দিতল। পশুদিগের থাকিবার জন্ম প্রত্যোক বাড়াতেই একটা ছোট চালা আছে। শীতকালে জ্বালাইবার জন্ম সকল বাড়ার ছাদের উপর কানারির খড় ও শুরু ডাল পালা সংগৃহীত আছে। প্রত্যেক বাড়ার চারিদিকে প্রাচার দেওয়া ও ভিতরে একটা আঙ্গিনা আছে। বাড়াগুলিতে জানালা নাই বলিলেই হয়। পথে কে যাইতেছে বা বাহিরে কি হইতেছে দেখিবার জন্ম মাত্র আধ হাত লম্বা ও চওড়া খুবরির মত গর্ত্ত আছে। প্রত্যেক বাড়াতে ২।১টা হার্টপুষ্ট কাল ও লোমশ কুকুর আছে। কুকুরগুলি দেখিতে নেকড়ে বাঘের মত, কিন্তু খুব শান্ত। গ্রামে এক স্থানে বালকগণ 'হকি'ও অন্যান্থ স্থানে ঘোডায় চড়িয়া কয়েক জন লামা পোলো

#### স্থামী অভেদানন্দ

খেলিতেছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্থিত হইথা গেলাম।
ইহারা বিলাতি খেলা কিরুপে নকল ক্রিতে শিখিল। পূজনীয়
সভেদানন্দ স্বামিজী বলিলেন, হকি ও পোলো খেলা অতি প্রাচীন
কাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। রাজপুত রাজাদের ও
মণিপুর রাজ্যের ইতিহাসে আমরা ইহার অস্তিত্ব দেখিতে পাই।
প্রাচীনকালে হকির নাম হুড়কি ছিল, ভারত হইতে এই ফুটী
খেলা বিলাতে গিয়াছে।

গ্রামবাসীরা আমাদিগকে আশ্চর্য্যান্থিত হইয়া দেখিতে লাগিল।
একটী ১২।১৩ বৎসরের বালিকা কোলে একটী ২।৩ বৎসরের
শিশুকে লইয়া আমাদিগকে দেখিতেছিল। আমরা তাহাকে
হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিলাম ছেলেটা তোমার কে হয় ? বালিকা
হিন্দি কথা বুঝিতে না পারিয়া নীরব রহিল। তাহার নিকট
একটা লামা দাঁডাইয়াছিল, সে উত্তরে বলিল,—"উহার স্বামী"।

এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিশ্মিত হইয়া 'গণিয়া'কে ইহার তাৎ-পর্যা জিজ্ঞাসা করাতে গনিয়া বুঝাইয়া দিল বালকটা তাহার স্বামীর সর্বব কনিষ্ঠ ভাই, অতএব বালিকার স্বামী। কারণ সাধারনতঃ তিববতীদের বড়ভাইএর স্ত্রী সকল ভাইয়েরই স্ত্রী হইয়া থাকে। এই প্রকারে ইহাদের প্রত্যেক স্ত্রীলোকের অনেকগুলি স্বামী থাকেন। তিববতে 'দেবর' বা 'ভাস্থর' প্রভৃতি সম্বন্ধ নাই। ইহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্রই পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হন। স্ত্রীলোকের সংখ্যাঅতি অক্স

বলিয়াই বোধ হয় এই প্রকার সামাজিক প্রথা প্রচলিত। পূজনীয় অভেদানন্দ স্বামী বলিলেন, "তিববতে সকল স্ত্রীলোকই দ্রোপদীর স্থায়। মহাভারতের সময়ে গান্ধার দেশে এই প্রথা প্রচলিত ছিল।"

िठक्की खोलारकता रक्टरे शर्मानमीन नरह। जुिंगा, খাসিয়া স্ত্রীলোকের স্থায় সকলেই কঠিন পরিশ্রমী ও পুরুষদের সহিত একযোগে সকল প্রকার কর্ম্মই করিয়া থাকে। গ্রামে একটী শস্তক্ষেত্রে ঠিক শালগমের মত গোল ও লাল রংয়ের এক প্রকার ফসল হইয়াছে দেখিয়া আমরা কৌতুহল কাতঃ 'গণিয়া'কে ঐ ফসলের নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু গণিয়া ষখন বলিল যে উহ। মূলা, তখন আমরা বিশ্মিত হইয়া উহা কিরূপ সুলা জানিবার জন্ম উদ্গ্রীব না হইয়া থাকিতে পারিলাম ন। 🖟 এবং সেই জন্ম 'গনিয়া'কে উহা কিছু কিনিতে বলিলাম। খাইয়া দেখিলাম, ঠিক মূলার মতই গন্ধ বিশিষ্ট ও থুব ঝাল। এই প্রাদেশের লোকেরা উহা শুক করিয়া শীতকালের জন্ম রাখিয়া দেয়। कात्रन, स्वनीर्घ नीखकात्म ह्यूर्विक ८।८ शक वत्रत्म जिसा यास ও কোথাও সামাত্য মাটী বা ঘাস দেখা যায় ন। কিছুই পাওয়া যায় না এবং কোথাও যাইবার আসিবারও পথ থাকে ৰা। স্থানীৰ্ঘ শীতকালটী তিববতীয়াদের বিশ্রামের সময়। সেই সমরে নিজেদের খাওয়া ও গৃহপালিত পশুদের খাওয়ান ব্যতীত ক্রান্তে আর কোন কাজ থাকে না।

### স্থামী অভেদানন্দ

কার্সিল হইতে ১৮ মাইল আসিরা আমরা প্রথম লামাদিগের
"গুন্ফা" ও "ছর্ত্তেন" দেখিতে পাইলাম। "গুন্ফা" অর্থাৎ লামাদের
মঠ ও "ছর্ত্তেন" অর্থে বৌদ্ধস্তপ বুঝার। এই গুন্ফা একটা উচ্চ
পর্বত-গাত্রে নির্দ্মিত ও ছর্ত্তেনটা তাহার পার্মে একটা অপেক্ষাকৃত
ক্দু পাহাড়ের মাথার উপর অবস্থিত। দূর হইতে গুন্ফার স্থানর
প্রবেশ দারটা পর্বত গাত্রে খোদিত চিত্রের মত মনে হইতে লাগিল।
ছর্ত্তেনটা দেখিতে ঠিক আমাদের দেশের শিবমন্দিরের ভারে। এই
ভান হইতে তিববতের সর্বন্ত্রই ছোট বড় অসংখ্য গুন্ফা ও ছর্ত্তেন
দেখিতে পাওয়া যায়। বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল এবং
আমাদের গন্তব্য স্থান এখনও অনেক দূরে রহিয়াছে বলিয়া সময়াভাবে
আমরা গুন্ফার ভিতরে যাইতে পারিলাম না। 'গণিয়া' বলিল, ইহা
অপেক্ষা অনেক ভাল ভাল গুন্ফা আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব।

এই স্থান হইতে আরে। ৫ মাইল পথ যাইয়া সন্ধাা উত্তীর্ণ হইবার অনেক পরে আমরা 'মোলবা চম্বা' ডাকবাংলোয় আসিয়া পোঁছিলাম। ডাকবাংলোটি গ্রামের অনেক নীচে একটা পার্ববত্য নদীর তীরে অবস্থিত। মোলবা চম্বা গ্রামটী বিস্তৃত পার্ববত্য উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। গ্রামটী প্রায় ১ মাইল লম্বা এবং প্রায় ৫০ ঘর পাহাড়ির বাস। এই স্থানে একটা সরাই ও একটা ক্ষুদ্র দোকান আছে। তথায় প্রয়োজনীয় তুই চারিটা দ্রব্য কিনিতে পাওয়া যায়। গ্রামের মধ্যস্থলে একটী গ্রাম্য দেবতার স্থান আছে। তথায় প্রায় দেড়ভালা

উচ্চ এক অতিকায় দণ্ডায়মান বিষ্ণুমূর্ত্তি একটা বৃহৎ প্রস্তবে খোদিত আছে। মূর্ত্তিটাকৈ ইহার "চন্দা" কহে। ইহা হইতেই প্রামটার নামকরণ হইয়াছে। মূর্ত্তিটার এক হস্তে জপমালা, অভ্য হসে কমণ্ডলু এবং তৃতীয় হস্তে একটা পদ্ম আছে, চতুর্থ হস্তে কিছুই নাই। পরিধানে বস্ত্র ও গলায় উপবীত। মস্তকে কুদ্র মুকুট ও পদন্বয়ে মুপুর আছে। বৃদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার ছিলেন বিলিয়া লামারা বিষ্ণুকেও পূজা করিয়া গাকেন। মূর্ত্তির আশে পাশে কতকগুলি সাদা, নীল, লাল প্রভৃতি বর্ণের নিশান আছে। নিশান গুলিতে "হুলু হুলু হুলু হুন্ ফট্" মন্ত্রটা ছাপান আছে। প্রতাক লামার বাড়াতে ও মঠে ছাপিবার সরঞ্জাম আছে। লামাদের ঘর বাড়াগুলি অপরিকার হইলেও সকলেই বেশ সঙ্গতিপন্ন ও ধার্ম্মিক।

ভাকবাংলোয় রাত্রিবাস করিয়া প্রভাতে আমরা পুনরায় যাত্রার উত্তোগ করিতে লাগিলাম। 'কার্গিল' ইইতে আনীত ঘোড়াগুলি ভ্যাগ করিয়া ইহার পরের পড়াও "বৌধ্খর্নণু" গ্রামে যাইবার জন্ম আমরা নৃতন ঘোড়া ভাড়া করিলাম। অছকার পড়াওর জন্ম ঘোড়ার ভাড়া দশ আনা মাত্র। 'গণিয়া' ঘোড়াগুলিকে পরীক্ষা করিয়া লইতে লাগিল। কারণ ঘোড়াওয়ালারা অনেক সময় থোঁড়া, বৃদ্ধ বা বদ্রাগী ঘোড়া দিয়া দেয়। তাহাতে পথে নানাবিধ অস্ক্রবিধায় পতিত হইতে হয়।



দূরে বাস্গো তুর্ব। সশ্বুথে আমাদের দল [ পৃঃ— ২৫ ০



ফিয়াঙ্গ গুন্ফা, দূরে তুবারাবৃত পর্বত সন্মধে মরুভূমি [ পৃঃ—২৬৩

#### স্থামী অভেদানন্দ

বোড়াওয়ালা, ডাকবাংলোর চৌকিদার প্রভৃতিকে তাহাদের প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া স্বামিজী বেলা ৮॥ ০ টার সময় 'মৌলবা চম্বা' হইতে পুনরায় রওনা হইলেন। এই স্থান হইতে 'বৌধ্ খর্ববু' ১৬ মাইল উত্তর পূর্বব-কোণে অবস্থিত। পথে অধিকাংশ স্থলই মরুভূমির মত শুষ্ক ও বৃক্ষ লত। হীন। চারিধারের পাহাড়গুলির মাথ। বরফে ঢাকা থাকার দরুণ এই পথে অত্যন্ত শীতবোধ ইইতে লাগিল। পথের ছুই পার্শ্বে বৃহদাকার প্রস্তরসকল ও কাল নীল, ধূদর প্রভৃতি নানা বর্ণের পাহাড় এই পথের প্রধান দৃশ্য। <sup>শ</sup>েমীল্বা চম্বা হইতে ১০ মাইল আসিয়া "নামিখা-লা" নামক একটা ১৩ হাজার ফিটু উ**চ্চ পর্ববতের** উপর দিয়া রাস্তা গিয়াছে। পর্বব**্টা**র সর্বেব।চ্চ স্থান হইতে চারিদিকের অসংখ্য পর্ববতরাজির দৃশ্য অতি মনোহর। এই অতি উচ্চ স্থানে গ্রীম্মকালে দ্বিপ্রহরেও অত্যন্ত শীতবোধ হয়। প্রবল ঠাণ্ডা বাতাসে নাকের অগ্রভাগ, ঠোঁট ও গাল অত্যন্ত ফাটিয়া যায়। বাংলা দেশে শীতকালে যেরূপ সামান্ত ঠোট ফাটে আর তাহাতে অল্ল গ্রিসারিণ লাগাইলেই সারিয়া ষার্ এই ফাটা সেইরূপ নহে। ইহাতে চোঁট চুইটা ঘোর কুষণ্ডবর্ণ হইরা শায় ও নিগ্রোদের ঠোঁটের মত ফুলিয়া উঠে। কথা বিলিলে, গসিতে যাইলে এইরূপ যন্ত্রণা হয় যেন প্রাণ বাহির হইতেছে। কখন কখন তাহা হইতে রক্ত বাহির হইতে থাকে। গ্রম জল লাগাইলে আপাততঃ অল্প কমিলেও পরে ফাটা অত্যন্ত বাডিয়া যায়।

প্রত্যন্ত সর্ববদা Vaseline লাগাইলে যন্ত্রণা অনেক কম থাকে। সেইজন্ম এই পথের ভ্রমণকারিগণের সহিত Vaseline থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এই পথে কিয়দ্র গমন করিয়া আমরা উপত্যকাটীর মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ২।৩টা ছোট ছোট গ্রাম দেখিলাম। এই সকল গ্রামে কোনও প্রকার ফলের গাছ নাই। পথে অনেক ইয়ার্কান্দিও "দার্দ" লোকের সহিত দেখা হইল। দ্রাস অঞ্চলের মুসলমানগণকে "দার্দ" কহে। ইহাদের নিকট হইতে আমরা কিছু খোবানি কিনিলাম। ইহাদের মাথার মধ্যস্থলটো কামান ও তার চারিদিকে লক্ষা চুল ঝুলিতেছে। কামান স্থানটীর উপর ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুপি পরিয়া থাকে।

'বৌধ্ খর্ববু' প্রামে প্রবেশ করিতেই পর্বত গাত্রে অসংখা গৃহ, দুর্গ প্রভৃতির ধ্বংদাবশেষ আমাদের দৃষ্টি পথে পতিত ইইল। এইগুলি এই প্রদেশের রাজা "দেলদানে"র সময় তাঁহার প্রাসাদ ও দুর্গ ছিল এবং এই স্থানেই তাঁহার রাজধানী ছিল। দূর্গের চারি-দিকে পরিখা কাটা ছিল। এখনও এই পরিখায় জল বিছ্যমান আছে। তিনি খুন্টার্ক ১৬২০ ইইতে ১৬৪০ পর্যান্ত এইছানে রাজগ্ করেন পরে মুসলমানদের হত্তে পরাজিত হন। মুসলমানাসণ তাঁহার রাজধানী চুর্ণ বিচুর্ণ করিয়া দেয়।

এইস্থানে কতকগুলি ছোট বড় 'ছর্ত্তেন'ু দেখিতে পাইলাম।

এইগুলিতে মৃত ব্যক্তির দেহ ভন্ম কোঁটার ভরিয়া রাখা হয় ও মৃত বাক্তির নামে একথানি পাথরে "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" মন্ত্রটী লিখিয়া ইহার উপর রাখা হয়। ছর্ত্তেনঞ্জালির নিকট প্রায় ৪০ হাত লম্বা তিন হাত চওড়া ও চার হাত উচ্চ "মণি দেওয়াল" ( Moni wall ) রহিয়াছে। ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড সাজাইয়া প্রস্তুত। ইহাতে "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ"মন্ত্রটী লিখিত আছে। কোনটীতে একবার, কোনটীতে তুইবার ও কোন কোনটীতে বহুবার ঐ মন্ত্রটী লিখিত গাকে। এই প্রস্তরখণ্ডগুলি ৬ ইঞ্চি হইতে ৩ ফিট্ পর্যান্ত লম্বা। পূজনীয় অভেদানন্দ স্থামিজী একখানি উত্তম প্রস্তর খণ্ড বাছিয়া বাংলা দেশে লইয়া যাইবার জন্য লইলেন।

পূর্বকালে লাদাকের লামা রাজারা প্রত্যেক গ্রামে এই প্রকার "মণি দেওয়াল" ও "ছর্তেন" নির্মাণ করিয়া দিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেন। মণি দেওয়ালগুলিকে পূর্বপুরুষগণের সমাধি মন্দির ও ছর্তেনগুলিকে পরমেশ্বরের স্থান বলিয়া লামারা অত্যন্ত আন্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন। এমন কি কোন লামা এইগুলির দক্ষিণ দিক দিয়া গমন করেন না, সকলেই বামদিক দিয়া গমন করেন। ইহা দেখিতে কলিকাতার রাস্তার 'Keep to the left' মনে পড়িল। পুলিশ মহাশয় মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছেন সকলেই তাহার বাম দিক দিয়া গমন করিতেছে। অবশ্য ইহা ভয়ে, আর উহা ভক্তিতে, এই য়াপ্রভেদ।

কোন কোন বিশেষ দিনে প্রাভঃকালে গ্রামবাসী সকলে আসিয়া এইস্থানে সমবেত হয়েন ও 'ছর্ত্তেন' গুলিকে পূজা করেন ও পূর্ব্ব-পুরুষগণকে খাছাদি নিবেদন করেন,পরে সকলে মিলিয়া এইগুলিকে প্রদক্ষণ করিতে করিতে সমস্বরে "লামালা কেপ্,শুন্ছে। কে, কে লামা ইদ্ম্"—ইত্যাদি স্তবটী আরুত্তি করিতে থাকেন। ইহার অর্থ "বৃদ্ধং শরণং গচছামি, সজ্ঞাং শরণং গচছামি, ধর্ম্মং শরণং গচছামি ইত্যাদির ন্যায়। এই সময় একজন সন্নাসী লামা ইহাদের পুরোহিতের কাজ করিয়া থাকেন।

আমরা বেলা আন্দাজ ।। টার সময় "বৌধ্খর্বনু"র ডাকবাংলােয় আসিয়া পৌছিলাম। এই স্থানে লামাদের একটা ত্রির রা "পরমেশরা" রহিয়াছে। আমাদের দেশের ইট দিয়া গাঁখা তুলসী মঞ্জের মত ইহারা তিনটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিরেট মন্দির নির্দ্ধাণ করিয় প্রথমটাতে কাল, দ্বিতীয়টাতে হল্দে ও তৃতীয়টাতে সাদা র লাগাইয়া বৃদ্ধ, ধর্ম ও সজের প্রতীক নির্দ্ধাণ করতঃ তাহাদের পূজ্ঞ ও আরতি করেন। ইহারা এইগুলিকে "পরমেশরা" বলেন। 'পরমেশরা' শব্দ "পরমেশর" শব্দের অপত্রংশ। এইগুলিতে চোখ আঁকিয়া দিলে প্রথম কালটাকে হস্তপদহীন জগন্ধাণ, দ্বিতীয় হল্দেটাকে স্কুদ্রাও তৃতীয় সাদাটাকে বলরাম মনে হয়। পূজনীয় অভেদানন্দ সামিজী বলিলেনঃ— "পুরীর জগন্ধাণ, বলরাম ও স্কুদ্রা বাস্তবিক পক্ষে বৃদ্ধ, ধর্ম ও সজের প্রতীকমাত্র হইলেও কালক্রমে উহার অর্থ অন্য প্রকার হইয়া পডিয়াছে।"

এই গ্রামে প্রায় ৪০ ঘর লাদাকীর বাস। যে গ্রামে এতগুলি লাকের বাস এ প্রদেশের পক্ষে সে গ্রামখানি বেশ বড়। গ্রামটী পাহাড়ের নীচে একটী উপত্যকার মধ্যে প্রায় একমাইল গ্রড়া সমতল ভূমির উপর। এইস্থানে কোন দোকান গাজার বা ডাকঘর নাই। গ্রামের নম্বরদার ও ঠিকাদারের নিকট ঘাড়া, কাঠ, আটা, মাখন ও হুধ প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই প্রদেশে প্রত্যেক গ্রামে একজন "ঠিকাদার" বা "মগুল" থাকে। কতকগুলি ঠিকাদারের উপর একজন নম্বরদার ও কয়েক জন নম্বরদারের উপর এক জন জেলাদারের উপর একজন নায়েব তহশীলদার, কয়েক জন নায়েব তহশীলদারের উপর একজন কামেব তহশীলদার, কয়েক জন নায়েব তহশীলদারের উপর একজন তহশীলদার ( Collector ) ও কয়েক জন তহশীলদারের উপর একজন তহশীলদার বা প্রধান শাসন কর্ত্তা পাকেন। এই প্রকারের উপর একজন তহশীলদার বা প্রধান শাসন কর্ত্তা পাকেন। এই প্রকারের উপর একজন উজির বা প্রধান শাসন কর্ত্তা পাকেন। এই প্রকারের উপর একজন উজির বা প্রধান শাসন কর্ত্তা পাকেন। এই প্রকারের উপর একজন উজির বা প্রধান শাসন কর্ত্তা পাকেন। এই প্রকারের এই প্রদেশের শাসন কর্ত্তা পাকেন। এই প্রকারের উপর

লাদাকীরা চামরি গাইয়ের শিং হইতে প্রস্তুত এক প্রকার হঁকাতে তামাকু সেবন করেন। ইঁহাদের তামাকু শুব্দ দোক্তা পাতার শুঁড়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইঁহারা এই সকল ছুঁকা নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লন। কোন দোকানে বা বাজারে ইহা কিনিতে পাওয়া যায় না। রমণীরা তীরে বসিয়া কাঠের হাতার দারা জল তুলিরা মাটীর কলসী পূর্ণ করেন তাহা দেখিতে বড়ই কোতুহল জনক।

ছাপ্রা জেলার এক জন মুসলমান ফকির আমাদের সহিত দেখা করিবার জন্ম ডাকবাংলোয় আসিলেন। তিনি তিব্বত ইইতে ফিরিয়া গতকল্য হইতে এইস্থানের চটিতে বাস করিতেছেন। তিনি অর্থান্ডাব বশতঃ কফ পাইতেছেন জানিয়া পূজনীয় অভেদানন্দ স্থামিজী তাঁহাকে কিছু অর্থ সাহায্য করিলেন। লোকটী প্রস্থান করিলে পর স্থামিজী বলিলেন "লোকটীকে দেখিয়া সন্দেহ ইইল বোধ হয় কোন পলাতক আসামী সাধুর ছন্মবেশে লুকাইয়া বেড়াইতেছে, নচেৎ এই কঠিন পার্ববত্য পথে কপর্দদক শৃশু ভাবে কি করিতে আসিবে ?" \*

প্রভাতে স্বামিজী পুনরার যাত্রা করিলেন। অগ্ন আমাদিগের গস্তুব্য স্থান "লামাউরু" নামক গ্রাম। ঐ গ্রাম এই স্থান হইতে ১৫ মাইল উঃ পৃঃ দিকে অবস্থিত। ডাকবাংলোর অল্প দূর থাকিতেই তুষার রৃষ্টি আরম্ভ হইল। পোঁজা তুলার মত তুষার সকল বায়ু ভরে উড়িতে উড়িতে আসিয়া পরিচ্ছদ; অখদেহ, পথ ও পাহাড় প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে পূর্ণ করিয়া দিল। চারিদিকে এক অপূর্বর খেত দৃশ্য বিরাজ করিতে লাগিল। ভাহার উপর স্লিশ্ধ সূর্য্য কিরণ প্রভিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন প্রকৃতি রাণী খেত বস্ত্রে

বৌধ্থর্ব্র উত্তর দিকে একটা উপত্যকার 'চিগ্তান' নামক প্রাচীন দুর্গ আছে যেথানে বসিয়া চিগ্তানের অ্লৃতান প্রীগ প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন।

আরতা হইয়া রেক্তি পোহাইতেছেন। এই মনোহর দৃশ্য আর কখনও জাঁবনে দেখিতে পাই কি না ভাবিয়া আমরা প্রাণ ভরিয়া তুষার পাত উপভোগ করিয়া লইলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে বর্ষণ বন্ধ হইল; আমরা জামা কাপড় ঝাড়িয়া পরিন্ধার করিয়া কেলিলাম। কাপড় কিছুই ভিজে নাই।

বেধি খর্ববু হইতে ১০ মাইল আসিয়া আমরা "ফতুকা" নামক একটী ১৩,৪০০ ফিট উচ্চ গিরিবজের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এইবার গিরিবজ'টী আরোহণ করিতে হইবে। আমরা নীচেই মধ্যাহ্ন ভোজমাদি সমাপ্ত করিয়া লইলাম। কারণ পর্ববতের উপর পানীয় জলের একাস্ত অভাব।

গিরিবত্মের উপর সর্ববদা প্রবল শীতল বাতাস প্রবাহিত থাকার এই স্থান এতই ঠাণ্ডা যে, সর্ববাঙ্গে উত্তমরূপে গরম কাপড় আর্ত্ত থাকিলেও আমরা শীতে জমিয়া যাইবার উপক্রম হইলাম। বিদি এইরূপ প্রবল ঠাণ্ডা বাতাস না চলিত তাহা হইলে এত শীত বোধ হইত না। কারণ যখনই বাতাস অল্প কমিতেছিল, তখনই শীত কমবোধ হইতেছিল। দিবসে প্রায় সর্ববদাই এইস্থানে সূর্য্য মেঘার্ত থাকে ও সূর্য্যকে যেন নিস্তেজ বলিয়া বোধ হয়। ছোট বড় প্রায় সকল পর্ববিতের উপরই বায়ু অল্লাধিক প্রবাহিত থাকে। এই বায়ু থাকাতেই এই সমস্ত কইটকর পথে শীঅ ক্লান্ত হইরা পড়িতে হয় না। পুনঃ পুনঃ পর্ববিতের পর পর্ববিত আরোহণ ও

অবতরণের যে কফ তাহা এই উন্মুক্ত বায়ুতে কিয়ৎক্ষণ থামিলেই সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া যায় ও প্রাণ নূতন শক্তিতে পূর্ণ হয়। ঈশুরের রাজ্যে যে ক্লানসটার প্রয়োজন তাহার অভাব নাই। পূর্বেব আমাদের ধারণা ছিল বুঝি সূর্য্যের যত নিকটে যাওয়া যায় ভঙই গরম বেশী বোধ হইতে থাকে কিন্তু এই অতি উচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া আমাদের সে ধারণা নফ হইয়া গেল।

গিরিসংশ্বটের বিপরীত দিকে ৫ মাইলে চুই হাজার ফিট ক্রমশঃ

শবতরণ করিতে করিছে আমরা "লামাউরু" গ্রাম খানি দূর হইতে

দেখিতে পাইলাম। আহা, কি হুন্দর দৃশ্য ! যেন অপ্দরা নগরী !

সৌরিদিকে পাহাড়। মধ্যস্থলে একটা পার্ববত্য নদীর তীরে গ্রাম
মাসীদের কতকগুলি গৃহ। কোন গৃহ পর্ববত্তর পাদদেশে, কোনটা

বাংশক্তের চূড়ায় আর কোনটা বা পর্বত্তর মধ্যস্থলে। যেন

ইহাই সমগ্র জ্ঞান। ইহার পর আর জগৎ নাই। এই বরফের
ভিতর, পর্ববতের আশে পাশে ইহারা স্থাখ বাস করিতেছে। সর্বনাপেক্ষা স্থন্দর গ্রামের গুম্ফার উচ্চ চূড়াটা যেন পর্বত-রাজ উন্নত

মস্তব্বে আপন বিজয় ঘোষণা করিতেছেন।

বেলা প্রায় ৫ টার সময় আমরা গ্রামের ডাকবাংলোয় আসিয়া প্রৌছিলাম। বৈকালিক চা পান সমাপ্ত করিতেই গ্রামের মঠ হইতে ক্রেজন লামা আসিয়া আমাদিগকে তাহাদের শুম্কা দেখিয়া ক্রাসিবার জন্ম অমুরোধ করিলেন। গানিয়া'কে প্রয়োক্তনীয় কার্যাদি

করিতে হলিয়া আমরা লামার সহিত চলিলাম। মন্দিরটী প্রায় ১২,০০০ ফিটু উচ্চ পর্ববেতের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৩০ ফিটু ও দৈর্ঘ্য উহা অপেক্ষা কিছু বেশী। ইহা পাথর, মাটী, কাঁচ ও ইট দিয়া প্রস্তুত। ইহার ছাদ আমাদের দেশের ছাদের মত সমতল ও চতুকোণ। প্রথমে কড়ির উপর তক্তা বিছাইয়া তত্তপরি শুক্ষ ঘাস ও যবের ২ড় রাখিয়া তত্ত্বপরি মাটী দিয়া ইহা প্রস্তুত। ছাদে এডটা কাল কাপড় দিয়া মোড়া ঝাণ্ডা (নিশান) ও ত্রিশূল আছে। ত্রিশূলগুলিতে ভেড়ার শিং ও চামর বাঁধা। ইহা ছাড়া ২টী অভিকায় "মণি চক্ৰ" আছে। তাহা বাতাদের বেগে ঘুরিতে থাকে। মন্দিরের দরজা কাঠের নির্দ্ধিত। জানালা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেইজন্ম ভিতরে অত্যস্ত এমন কি দিনের বেলায়ও আলো জালিতে হয়। -ভিতরে এক পার্শ্বে কাঠের তাকে প্রায় ৪০০ খানি তিববতী ভাষায় লিখিত পুঁথি আছে। পুঁথিগুলি রেশমের কাপড়ে মোড়া। হুন্স পার্ষে অতীশ দিপক্ষর, পরা সম্ভব, কুশাক প্রভৃতি লামা গুরুগণের মূর্ত্তি ও সাকাথুব্পা, 'থুক্জে ছিন্পো' \* ( অবলোকিতেখর )

<sup>&</sup>quot;থুক্জে ছিন পো" অথাৎ পরম করণাময়। এই দেবতা একাদশ
মস্তক ও সহস্র হস্ত বিশিষ্ট; প্রত্যেক হত্তে একটা চকু আছে। মস্তকগুলি
থাকে থাকে সজ্জিত। প্রথম থাকে ৩টি, ২য় থাকে ৩টি, ৩য় থাকে ৩টি
৪র্থ থাকে এটি ও সর্কোপরি ১টি অমিতাভ বুছদেবের মস্তক অবস্থিত।

ভারা প্রভৃতি কতকগুলি দেবীমুর্ত্তি সাকাথুব্পা ( শাক্য স্থবীর ), শাকা মুনি (শাক্য মুনি ) চেঁরে-জি (বিশালাক্ষ ) প্রভৃতি কতক-গুলি দেবমূর্ত্তি এবং ছোট বড় ২:৩ টী "মণি" প্রতিষ্ঠিত আছে। পার্ষে অপর একটী গৃহে প্রায় দেড়তলা সমান উচ্চ অবলোকিতেশ্বর, বজ্রতারা ও বুদ্ধদেবের দণ্ডায়মান মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। মূর্ত্তিগুলি কাঠের উপর সোণা ও রূপার পাত দিয়া মোডা ও কোন কোনটী নিরেট পিতলের নির্দ্মিত। "মণি"গুলি ২।৩ হাত উচ্চ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ত্রপের মতন। অনেকটা আমাদের দেশের মুসলমানগণের তাজিয়ার মত দেখিতে। এইগুলিও কাঠের উপর সোণার ও রূপার পাত ্ মত দেখিতে। এইগুলিও কাঠের উপর সোণার ও রূপার পাত ুমুড়িয়া প্রস্তুত এবং বহু প্রকার মূল্যবান প্রস্তরখণ্ডযুক্ত। প্রত্যেক মূর্ত্তির সম্মুখে ১৩টা ছোট ছোট পিত্তলের বাটীতে পানীয় জল রাখা আছে। মূর্ত্তিগুলি টেবিলের উপর ও বাটীগুলি উহার সন্মুখস্থ বেঞ্চের উপর রক্ষিত আছে। মন্দিরের ভিতর নরক, স্বর্গ, বুদ্ধদেব, বুদ্ধদেবের ১০ অবস্থা ও ৬ প্রকার গতি, যমরাজ ও লামাগুরু প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক হস্তাঙ্কিত চিত্র সকল সঙ্কিত আছে ও মূর্ত্তি-

ইংার পূজায় স্নানকরা, কাপড় ছাড়া প্রভৃতি কোন প্রকার শুচি অশুচির বিচার নাই। পূজায় সন্ধৃষ্ট হইলে ইনি সাধককে ১৮ প্রকার সিদ্ধাই প্রদান করেন।

সাকা থ্ব পা—ভূম্পর্শ মূলা হস্ত পলাসীন বৃদ্ধ। শাক্য**ন্ধনি** প্রচারক বৃদ্ধ দাড়ান।

গুলির সম্মুখে নানাবিধ ঝালর ও পিছনে স্থন্দর রেশমের পরদা টাঙ্গান আছে। ঘরের ভিতরের মোটা মোটা কাঠের থামগুলিতে লাল, নীল প্রভৃতি রং করা ও ছাদের কডিগুলিতে নানাবিধ কারু-কার্য্য করা রহিয়াছে। মূর্ত্তিগুলির মাথার উপর ২।৩ খানি ছোট ছোট চাঁদোয়া খাটান রহিয়াছে। মেজেতে ২।৩ খানি তক্তাপোষ পাতা উহার উপর কম্বল বিছান আছে। ইহার উপরে বসিয়া লামারা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও পূজাদি করিয়া থাকেন। শাস্ত্র অধ্যয়নের সময় লামারা পুঁথি রাখিবার জন্ম মুসলমানদের মত এক প্রকার "বইদান" ব্যবহার করেন। রাত্রে আরতির পর বড় লামা শাস্ত্র পাঠ করেন ও অফ্যান্য সকল লামা বসিয়া তাহা শ্রাবণ করেন। র্টহাদের ধর্ম্ম শাস্ত্র চুই প্রকার। কানজুর ও তানজুর। কানজুর অর্থে অনুবাদিত ত্রিপিটক গ্রন্থ ও তানজুর তাহার ভাষ্য। কানজুরে ১০৮টা পরিচেছদ ও প্রত্যেক পরিচেছদে ১০০০ খানি পাতা আছে তানজুর ২২৫ টী পরিচেছদে বিভক্ত। প্রত্যেক পরিচছদ এক একথানি স্বতন্ত্র পাঁ, থির মত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ইঞ্চি। উচ্চতা ও বিস্তার প্রায় ৫ ইঞ্চি। ইহার মলাট কাঠের ও তাহার উপর নানা-বিধ চিত্র অঙ্কিত আছে। তাসি-লাংপোর নিকট নারখাং নগরে ইহা ছাপা হয়। যে সকল কাঠের ছাঁচে ইহা মুদ্রিত হয় তাহা রাখিতে বড় বড় হুই খানি বাড়ীর প্রয়োজন।

通過 東 マル

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত, বেলা ৯ ঘটিকা, দ্বিপ্রাহর, বৈকাল ৩টা ও সন্ধ্যায়

মন্দিরে পূজা হইয়া থাকে। পূজার পূর্বেব শিক্ষা ধ্বনি করা হয় ছাহাতে লামারা সকলে আসিয়া মন্দিরে একত্রিত হন এবং নিজ আসন পাতিয়া নীরবে মূর্ত্তির দিকে মুখ করিয়া উপবিষ্ট হন এবং "ও অর্থং চার্যং বিমনসে, উৎসুন্ম মহাক্রোধ হুং ফট্" মন্ত্রে মনের পাপ ও কলুষাদি চিন্তা করেন। পরে দ্বিতীয় বার শিক্ষাধ্বনি হইলে সকলে সমস্বরে আরত্রিক মন্ত্র গান করিতে থাকেন ও করতাল দামামা, দোর-জে \* শিক্ষা এবং ঘণ্টা প্রভৃতি বাছা করেন। আরতির সময় ইহারা মাখনের প্রদীপ জালিয়া দেব দেবীর সন্মূথে ন ডেন। প্রায় আধ মণ পুরাতন মাখন ঘরের এক কোণে একটী বড় পিতলের পাত্রে রক্ষিত আছে। পাত্রটীতে নানাপ্রকার কারুকার্য্য করা ও তাহাতে তুইটী বড় বড় আংটা লাগান আছে। উহা একটী কাঠের তেপায়ার উপর স্থাপিত রহিয়াচে।

তিববতের রাজা ৺স্রসান্ গাম্পো (জন্ম ৬১৭—মৃত্যু ৬৯৮ খ্রীঃ) তাঁছার নেপাল ও চীন দেশীয়া জ্রকুটী দেবী এবং চেং বেং

<sup>&</sup>quot;দোর জে" এক প্রকার কাঁসা নির্দ্ধিত ঝুম ঝুমির মত বন্ধ। লামারা ইহাকে ইল্রের বন্ধ্র বলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস আসল 'দোর-জে' সত্য সতাই ইল্রের নিকট হইতে লাসার নিকট একটী পাহাড়ে পড়িয়াছিল। পূজার সময় লামারা ইহা দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ ও তর্জনি হারা ধরিয়া নাড়িতে থাকেন। তাঁহারা বলেন এই প্রকার করিলে প্রেতাত্মা সকল ভরে পলাইয়া যায়।

নামক ছই মহিবীর অনুরোধে বৌদ্ধ ধর্ম্ম শিক্ষা করিবার জক্য তাঁহার প্রধান মন্ত্রী থুমি সাম্ ভোতাকে ১৬ জন অনুচরসহ ভারত-কর্মে প্রেরণ করেন। তাঁহারা ভারতবর্ম হইতে বহু সংস্কৃত ধর্ম্ম পুস্তক অনুরাদ করিয়া তিববতে লইয়া যান। তাঁহার পূর্বের তিববতে কোন বর্ণমালা ছিল না; তিনি উত্তর ভারতে লিপি দত্তের এবং পণ্ডিত সিংহ ঘোষের নিকট সংস্কৃত অক্ষরের অনুরূপ এক প্রকার মিশ্রিত বর্ণমালা শিক্ষা করেন এবং তিববতে, ফিরিয়া গিয়া (৬৫০ খুফ্টাব্দে) তাহা সকলকে শিক্ষা দেন। কালক্রমে ইহাই বর্ত্তমান লামা বর্ণমালারূপে পরিণত হইয়াছে। ইহাকে "বুচন" বর্ণমালা কহে।

পরে ৭৪৭ খৃন্টাব্দে তিববতরাজ পি স্রোং দেৎসন্ দ্বারা আছুত হইরা পদ্মসন্তব বৌদ্ধর্ম প্রচার করিতে তিববতে গমন করেন। তাঁহার সহিত তাঁহার পত্নী মনদারবা ও তাঁহার শশুর শান্তি রক্ষিতও তিববতে আগমন করেন। তাঁহার নিবাস "উত্থান" নামক কোন স্থানে ছিল। তিনি নলন্দায় বৌদ্ধশাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া। ছিলেন। লামারা তাঁহাকে গুরু "রিম বোছে" বলেন। তিনি তিববতে বহুকাল বাস করিয়া বিশেষ খ্যাতি ও সকলের শ্রেদ্ধা ভক্তি আর্জ্জন করিয়া তিববতেই দেহ রক্ষা করেন। তাঁহার ২৫ জন সন্ধ্যাসী শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা সকলেই যোগবলে বিশেষ বলীয়ান ছিলেন।

ইহার পর রাজা রল পছনের রাজত্ব কালে (৮৪৫—৮৬০ খুফাদে) রক্তর রক্ষিত্র, প্রশ্ন রক্ষিত্র, জন্ম রক্ষিত্র, জন্ম রক্ষিত্র, জিন সেন, রতেক্র শীল, মঞ্জুপ্রী বর্মা, সুরেক্র বোধি, বোধি নিত্র, ও দোনশীল প্রভৃতি বহু পণ্ডিত কাশ্মীর ও উত্তর ভারতের স্থান্য স্থান হইতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্ম তিকতে গমন করেন। তাঁহারা সকলেই মহাযান মত প্রচার করিতেন।

১০৪১ শতাবদীর পর হইতে তিববতে তন্ত্র ধর্মা প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন শ্রীজ্ঞান অতিস দিপংকর। পূর্ববঙ্গের "বজ যোগিনী" নামক স্থানে তাঁহার নিবাস ছিল। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণ শ্রী ও মাতার নাম প্রভাবতী ছিল এবং তিনি ৯৮০ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ভারতের নানাস্থানে ও সিংহলে বৌদ্ধ ও তন্ত্র শাস্ত্র শিক্ষা করেন। তিনি বিক্রমশিলার মহাবিহারের মোহান্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া তিববতে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গমন করেন। তিবকতীয়েরা তাঁহাকে বোধিসন্ধ মঞ্জ্ঞীর অবতার বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। তিনি ১০৫৩ খৃঃ ৭৩ বৎসর বয়সে লাসা নগরে সক্রেটাং মঠে ইহলীলা সম্বরণ করেন। তিববতের গুম্ফা গুলিতে তাঁহার যে সকলমূর্ত্তি রক্ষিত আছে তাহার মস্তক রক্তবর্ণ উষ্ণিষ্টে পরিশোভিত।

মধ্য এসিয়ার পাঠান শাসনক্তা কুবলাই থাঁ ভিব্বত রাজ্য জয়

দরিয়া ১,২৫৯ হইতে ১,২৯৪ খৃঃ রাজত্ব করেন। তিনি সপরিবারে নামা ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তিববতে যাহাতে ইহার বহুল প্রচার হয় হক্ষান্ত ভারতবর্ষ হইতে বহু পশ্ভিতকে আমন্ত্রণ করেন।

সেই সময় ১২ হইতে ১৩ শতাব্দীর মধ্যে বহু বৌদ্ধ ও তাত্ত্রিক প্রচারক ভারতবর্ষ হইতে তিবৰতে যাইয়া বাস করেন এবং নানাবিধ সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ তিববতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। এই প্রকারে ভারত হইতে বৌদ্ধ ও তন্ত্র মত সকল তিবৰতে প্রবেশ করে এবং কালক্রেমে উহা বর্ত্তমান লামা ধর্ম্মরূপে পরিণত হইয়াছে। তৎপূর্বেব তিববতীয়েরা গ্রহ নক্ষত্রের উপাসক ছিলেন ও ভূত প্রোতাদিতে বিশাস করিতেন।

তিববতীয় প্রত্যেক গৃহস্থকেই সন্ন্যাসী ইইবার জন্ম একটী পুল্রকে মঠে পাঠাইয়া দিতে হয়। ইহাই তাহাদের সামাজিক প্রণা। পুল্রটী মঠে আসিয়া ব্রহ্মচর্যা ও সন্ধ্যাবন্দনাদি শিক্ষা করিতে থাকে পরে মঠের অধ্যক্ষের অনুমোদিত ইইলে 'লাসা'র প্রধান মঠে প্রেরিত হয়। তথায় যাইয়া কয়েক বৎসর ধর্ম্ম গ্রেম্থাদি পাঠ ও নানা বিষয়ে উপদেশ লাভ করিয়া পুনরায় পূর্বর মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং ২২ বৎসর ১২ দিন একটী নির্জ্জন ঘরে একাকি বাস করিয়া ভগবৎ আরাধনা ও যোগ সাধন করিতে থাকে। সেই সময় কেই তাহার সহিত দেখা করিতে বা কথা কহিতে পান না। দেয়ালের একটী ক্ষুদ্র গর্তের ভিতর দিয়া আহার্য্য ও পানীয় প্রত্যহ

ভাহাকে প্রদান করা হয়। এই তপ্সায় কৃতকার্য্য ইইলে তিনি "কুশাক" বা 'জগৎ গুরু' উপাধি লাভ করেন এবং একটা মঠের মোহান্ত পদে নিয়োজিত হন। তখন তাঁহার বহু শিশু হয়। তাঁহার পরিধানে বহুমূলাবান পোষাক ও তাঁহার মন্তকে সোনার টুপি দেওয়া হয়।

তিববতীয়দের বিশাস 'কুশাক' লামাগণ স্থ্যাত্ম রাজ্যে বিশেষ
মগ্রসর ও সিদ্ধ পুরুষ হয়। মৃত্যুর পর তাঁহাদের প্রতিমৃত্তি
মন্দিরে রাখিয়া প্রত্যন্ত পূজা করা হয়। ইঁহারা বলেন কুশাকগণ
চিরকাল অমর হইরা থাকেন এবং শরীর-ত্যাগের তারিথ ও সময়
এক বৎসর পূর্বের নিজ শিশ্যগণকে থলিয়া যান এবং কথনও কথনও
পুনরায় কোপায় কি ভাবে জন্ম গ্রহণ করিবেন তাহাও মৃত্যুর সময়
বলিয়া দেন।

এই মন্দিরের নিকট একটা দিতল গৃহে প্রায় ১০০ শত জন সন্নাসী লামাগণ বাদ করেন। লামাগণের উপর নানাবিধ কার্যান্যস্ত আছে। কেছ প্রাতে ও সন্ধ্যায় যাইয়া নিকটস্থ গ্রামে যজমান
বাড়ীগুলিতে দৈনিক পূজাদি করিয়া আসেন। কেছ বা দেবাতের
সম্পতিগুলি তত্বাবধান করেন। কেছ বা গ্রামে যাইয়া আপন
প্রজাগণের নিকট হইতে খাজানা ও শস্যাদি লইয়া আসেন।
কেছ কেছ মঞ্জে পূজা আরতি কেছ বা রন্ধনাদির ভার প্রাপ্ত।
অন্যান্য লামাগণ কেছ 'মণিচক্রে' ঘুরাইয়া, কেছ ছাপার ছাঁচ (Block)



'পিতৃক' গুক্ষার ছাদে স্বামিজী ও লামাগণ চতুদ্দিকে তুলার ্পঃ—২৬৩



'লে' বাজার। সমূথে লামা ও চামরী গ্রু িপঃ—২৬৬

কুঁদিয়া কেহ কাঠের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া কিন্তা স্থল্দর চিত্র কল অন্ধিত করিয়া দিবসের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করেন। কেহ কেহ মঠের সংলগ্ন বাগানে খোবানি প্রভৃতি গাছগুলিকে যতু করেন।

লামাগণ শেষ রাত্রে উঠিয়া এই প্রকার প্রার্থনা করেন যথা :—
"হে পরম করুণাময় গুরুদেব! আমার কথা শ্রবণ করুন!
হে দয়াময় গুরু, আমাকে শক্তি দিন যেন আমি ২৫০টা নিয়ম ঠিক
ঠিক পালন করিতে পারি, যেন আমি কুৎসিৎ গীতবাছা বা নৃত্যে
মোহিত না হই, যেন অসৎ চিন্তা বা জাগতিক ধন দৌলতের কথা
আমার মনে উদিত না হয়।

"হে বুদ্ধগণ এবং ১০ দিকস্থ বৌদ্ধগণ, আমার বিনীত প্রার্থনা শ্রবণ করুন। আমি একজন পবিত্র হৃদয় সন্ন্যাসী। পশুগণের মঙ্গলের জন্মই আমার সকল শক্তি নিয়োগ করাই আমার ঐকান্তিক বাসনা। আমি আমার যাবতীয় ধন এবং শারীরিক শক্তি ধর্ম্মন লাভের জন্ম নিয়োজিত করিয়া জগতের সকল প্রাণীর কল্যাণ করাকেই আমার জীনের লক্ষ্য করিয়াছি।" ইত্যাদি—

এই প্রকার বলিবার পর নিম্নলিখিত মন্ত্রটী সাতবার জপ করেন ও মণি চক্রটী ঘুরাইতে থাকেন। যথাঃ—

"ওঁ সম্ভব সম্মহা যব হুম্"

ইহার পর নিম্নলিখিত মন্ত্রটী তিনবার উচ্চারণ করিয়া নিব্দ পদ-ব্বয়ে থুথু প্রদান করেন, যণাঃ—

"ওঁ খেকর জ্ঞানায় ব্লী প্রী স্বাহা"

ইঁহাদের বিশ্বাস এই মন্ত্রটী বলিয়া পদদ্বয়ে থুথু প্রাদান করিলে, যে সকল কীট পদচাপে বিনষ্ট হয় সেগুলি ইন্দ্রলোকে গমন করে।

পরে শিঙ্গাধ্বনি শুনিলে সকলে নিজ নিজ ক্ষুদ্র কামরা হইতে বাহির হইয়া প্রাতকালীন উপাসনার জন্ম মঠে গমন করেন।

া মঠ হইতে ফিরিয়া নব উদিত সূর্য্যকে দেখিয়া লামাগণ নিম্ন লিখিত মন্ত্রটী বলিয়া সূর্য্যকে প্রাণাম করেন। যথাঃ—

"ওঁ মরিচিনম্ স্বাহা"

পরে নিম্নলিখিত প্রার্থনাটী ৭ বার উচ্চারণ করেন, যথা ঃ—
"হে দেবী, শত্রু ভয়, দফ্য ভয়, বহ্যজন্ত ভয়, দর্প ভয় হইতে
আমাদিগকে সর্বনা রক্ষা কর।"

লামারা দিবসে ও রাত্রে ৯ বার আহার করেন; আহারের সময় নিম্নলিখিত মন্ত্রটী বলিয়া বুদ্ধ, দেবতা ও পিতৃপুরুষক্ষিণাকে নিবেদন করিয়া থাকেন। যথাঃ—

"ওঁ গুরু বর্জ নৈবেছ অঃ হং। ওঁ সর্বব বৃদ্ধবোধিসন্থ বজু নৈবেছ অঃ হং। ওঁ দেব ডাকিনী শ্রীধর্ম্মপাল সপরিবার বজু নৈবেছ অঃ হং।

## লিকির গুকা

লামাদের মন্দিরের একটী প্রথা আমাদের বড়ই নূতন ঠেকিল। উহাদের ঠাকুর ঘরের ভিতর স্বামিজী জুতা পায় দিয়া যথেচছা বেড়া-ইতে লাগিলেন, ক্যামেরা লইয়া যত ইচ্ছা ফটো তুলিতে লাগিলেন, কেহ কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। পূজনীয় অভেদানন্দ স্বামিজী মন্দিরে পূজার জন্ম কিছু অর্থ প্রদান করিলে পূজারী লামা আমাদি-গকে কিছু আঙ্গুর প্রসাদ প্রদান করিলেন।

পরে যে লামাটীর সহিত আমরা মন্দির দেখিতে গিরাছিলাম পুনরায় তাঁহার সহিত আমরা ডাকবাংলােয় নামিয়া আসিলাম। লামাটীর নাম "লামা তেঁজিন"। তিনি একখা ন ফোটো তাঁহাকে পাঠাই রা দিবার জন্ম আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন।

রাত্রে আহারাদি শেষ করিয়া মালপত্র যথারীতি বাঁধিয়া রাধিয়া আমরা শুইবার চেন্টা করিতেছি, এমন সমর্গ্ন লামা তেঁজিন চকু দুইটা জবাফুল করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তিনি এত অধিক 'ছাং' পান ক্রিয়াছেন যে, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, টালিয়া টালিয়া পড়িতেছেন। একখানি চেয়ারে তাঁহাকে বসাই স্থাতিনি কি উদ্দেশ্যে এত রাত্রে আসিলেন জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি পেট কাপড়ের ভিতর হইতে একখানি ম্যাপের মত গুটান ছবি বাহির ক্রিয়া তাহা আমাদিগকে কিনিতে অমুরোধ করিলেন ও

তার দাম ২০ টাকা চাহিলেন। ছবিখানিতে বুদ্ধদেব ধ্যানমগ্ন হইয়া পদ্মাসনে বসিয়া রহিয়াছেন। মুখের ভাব বড় স্বাভাবিক হইয়াছে। উহা কাপড়ের উপর নানাবিধ বর্ণে অঙ্কিত। ছবিখানি লম্বায় প্রায় ২ হাত ও চওড়ায় প্রায় ১ হাত এবং পুরাতন; কিন্তু বেশ নৃতনের মত রহিয়াছে। তিববতের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ঐখানি লইবার ইচ্ছা হইলেও চোরাইমাল ভাবিয়া আমরা উহা লইলাম না। লামাজী লইবার জন্য খব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন ও দাম কমাইতে লাগিলেন এবং শেষে তুঃখীত হইয়া উঠিয়া গেলেন, য়াইবার সম্বয় একথা কাহাকেও না বলিতে অন্মুরোধ করিলেন। পরে শুনিলাম ইউরোপিয়গ্ণ আসিয়া এই প্রকার ছবি, বাছয়য়য়, পুঁথি প্রভৃতি পাইবার জন্য লামাদিগকে লম্বা লম্বা মুস দিয়া থাকেন।

প্রভাবে আমরা যথারীতি 'লামাউরু' হইতে বাহির হইলাম।
অগু আমাদিগকে ঘাইতে হইবে 'মুরলা' নামক পড়াও, ঐ স্থান ১৮
মাইল উঃ পূর্ববিদিকে অবস্থিত। 'লামাউরু' প্রান হইতে পথ বরাবর
উৎরাই, প্রায় ৪ মাইল ২ হাজার ফিট ক্রমাগত নামিতে হইল।
উৎরাই পথে বেশ তাড়াতাড়ি চলা যায়, এই ৪ মাইল আসিতে মাত্র
এক ঘণ্টার কিছু বেশী সময় লাগিল কিন্তু চড়াই হইলে ঘণ্টায় তুই
মাইল অতি কক্টে পার হওয়া যায়।

পথে একটী পার্ববত্য স্রোতস্বতীকে ৬।৭ বার পারাপার করিতে করিতে একটী তুই ধারে উচ্চ পাহাড়বিশিষ্ট গলির মত সঙ্কীর্ণ

#### স্বামী অভেদা<del>ন্দ</del>

উপত্যকার ভিতর দিয়া আসিতে হইল। উপত্যকা হইতে বাহির হইতেই একেবারে সিন্ধানদের বহুদুর বিস্তৃত উন্মুক্ত তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ও যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এইস্থানে সিন্ধুনদ সমুদ্রতল হইতে ৯,৫০০ ফিট উচ্চ স্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তুই তিন স্থানে কাশ্মীর হইতে ইংরাজ ইঞ্জিনিয়াররা আসিয়া সোণা অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন তাহার গর্ত্ত রহিয়াছে। গর্তগুলি অতি গভার। বোধ হইল যে, তাঁহারা বিশেষ কিছু পান নাই। এইস্থান হইতে সিন্ধুনদের উপত্যকাকে ইংরাজিতে Upper Indus Valley কহে। সাহেবরা এইস্থানে নানা জায়গায় সোণার খনির অক্সান করিয়াছেন। প্রাচীনকালে এই স্থানের জলে সোণার রেণ্ডুপাওয়া যাইত। গ্রীক ইতিহাসে তাহার বর্ণনা রহিয়াছে। এই স্থানে সিদ্ধনদের পরিসর মাত্র ৮৷১০ হাতের অধিক না হইলেও জল ধুর গভীর ও স্রোতযুক্ত এবং যোর নীলবর্ণ। "নীল সিন্ধুজল" বাক্যটীর যথার্থ অর্থ এতদিনে উপলব্ধি করিলাম! তীরে চুইদিকে বড় বড় পাথরের বাধা ঠেলিয়া নিজ পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে সিন্ধুকে এই স্থানে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইতেছে। অল্ল কিছু দূর গমন করিয়া সিন্ধ-নদের উপর একটা লোহের ঝোলান সেতৃ পার হইতে হইল। ইহাই সিন্ধুনদের উপর প্রথম সেতু। এই প্রদেশের রাজা 'নাগলুগ' দ্বারা ১,১৫০ খ্বফাব্দে সেতুটা নির্দ্মিত হয়। সেতুটা প্রায় ৫০ ফিট দীর্ঘ ও চারি ফিট চওড়া। একাধিক অশ্ব বা মনুষ্য এক সঙ্গে সেতুর

উপর আরোহন করিলে উহা অত্যন্ত তুলিতে থাকে, সেই জন্ম এক এক জন করিয়া উহা পার হইতে হইল। সেতুটীর চার দিকেই উচ্চ পর্ববতশ্রেণী, কোন পর্ববতে কোথাও একটি বৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে না। প্রায় সমস্ত পর্ববতর উপরই বরকে আরুত। একটা উচ্চ পর্ববত-গাত্রে মেষ পালকেরা মেষ চরাইতেছে। মেষ সকল তৃণের সন্ধানে ইতস্ততঃ ফিরিতেছে। উহাদিগকে নিম্ন হইতে পিপিলিকার সারির মতন মনে হইতে লাগিল। সেতুর অণর পারে সেতু রক্ষা করিবার জন্ম এই ত্রগে একটা শস্তাগার (Granary) আছে, উহাতে মুদ্ধের শ্রময়ে শস্ত সংগ্রহ করিয়া রাখা হইত।

ক্রি ক্রান হইতে পথ বরাবর কাঁকর, বালি ও পাথর পূর্ণ। কিছু দূর সিয়া "থালাৎসা" নামক একটা বৃহৎ গ্রামে আসিয়া পোঁছিলাম। গ্রামথানি লামাউরু হইতে ১০ মাইল ও মুরলা এই স্থান হইতে ৮ মাইল। গ্রামে প্রবেশ করিতেই পথের ধারে একথানি মনহারী দোকান পাইলাম, তথায় দরজির কাজও হইতেছে দেখিলাম। আমরা তথা হইতে কিছু খোবানি ও ছোট ছোট আপেল কিনিলাম এই গুলির দাম পয়সায় তুইটা হিসাবে। এইগুলি এই প্রদেশে জন্মায় না। কাশ্মীর হইতে আনিয়া রাখা হইয়াছে। গ্রামে তুই চারিটা তাঁত কলের গাছ রহিয়াছে। এইগুলি জ্লাই মাসের মাকা মাঝি কল দেয়। খোবানি ও তাঁত গাছ প্রায় একই রকম দেখিতে ছু

উভয়েই অনেষ্টা কুল গাছের মত, কিন্তু কাঁটা নাই।

প্রামে Moravian Mission এর এক জন পাত্রী সাহেব বাস করেন। তিনি এই প্রদেশে খ্যুটধর্ম প্রচার করেন। পাত্রী সাহেবের বাংলোর একটা ছোট পাঠশালা বসে। এই প্রদেশে যদিও সকলেই তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য এই দিকে বিশেষ সিদ্ধি লাভ করিতেছে না। কারণ, মধ্যে মধ্যে অন্ধবন্ত্র পাইবার লোভে যে তুই এক জন লামা বা মুসলমনে তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হন, তাহারা উক্ত প্রকার সাহায্য বন্ধ হইলেই পুনুরায় স্বধর্মে ফিরিয়া যায়।

প্রামের মধ্যন্থলে উচ্চ পাহাড়ের মাথার উপর একটা বৃহৎ
অট্রালিকার ধ্বংসাবশেব রহিয়াছে উহা এই প্রদেশের রাজা নাম্বার প্রাসাদ ছিল। বিগত 'বালতি' যুদ্ধে (১১৫০ খৃষ্টাব্দ) তিতি
মোগল হস্তে পরাজিত হইয়া রাজ্যন্দ্রই হন। ঐ পাহাড়টাকে "ব্রাগ্ নাগ" বলে।

গ্রামে ভাক্ষর ও সরাই লাছে। এই গ্রামের যতগুলি লাম।
ন্ত্রী পুক্ষ ও বালক বালিকা দেখি।ছি সকলেই হান্ট, পুষ্ট ও
পরিকার পরিক্ছর। ইতঃপূর্বের পরিকার কাপড় পরা লামা আমাদের
চোখে পড়ে নাই। সকলকে এরূপ কদর্য্য পোষাক পরিরা থাকিতে
দেখিয়াছি ষে, আমাদের ধারনা হইয়াছিল বুঝি ইহারা আলখেলা
নূতন পরার দিন হইতে যতদিন পর্যান্ত না উহা পুরাতন হইয়

ছিঁ ড়িয়া নফ্ট হইয়া যায় তত দিন আর গা হইতে খুলে না; কিন্তু আজ আমাদের হঠাৎ সে বিশ্বাসের বিপর্যায় ঘটিল। ইহা কি গ্রাম খানিতে ২।১ জন ইউরোপিয়ান বাস করার ফল ? 'থালাৎসা' ইইতে নীমু পর্যান্ত যে সোজা পর্থটী আছে তাহা দিয়া যাইলে পথ ৯ মাইল কম হয়, কিন্তু আমরা সেটী দিয়া না যাইয়া বড় রাস্তা দিয়াই চলিতে লাগিলাম, কারণ ঐ পথ তত ভাল নহে।

গ্রামখানি অতিক্রেম করিয়া আমরা পুনরায় সিন্ধুনদের ধারে ধারে পাহাড়ের পাদদেশ দিয়া চলিতে লাগিলাম। ছই মাইল আদিয়া পথের ধারে একটা সুডি পাথর নির্দ্মিত ঘর দেখিতে পাইলাম। ঘরখানিকে "ডাক" বলে। প্রত্যেক ৪ মাইল আৰুর এই প্রকারের ঘর আছে। ডাক-হরকরারা আসিয়া ইহাতে বিশ্রাম করে ও হাত বদলায়। নিকটেই চুইটী চামরী গাই বাধা রহিয়াছে। উহাদের পিঠে পার্শেলের ব্যাগ বাঁধা। পিয়নর। ত্যাদিগকে সাস্পুল হইতে খালাৎসা ডাক ঘরে লইয়া যাইতেছে। শিয়নরা সব লামা। ঘরখানির দেওয়ালে ও আশে পাশে "ওঁ মণিপামে হুঁ" মন্ত্রটী লিখিত রহিয়াছে। এই পথের সর্ববত্রই এই মন্ত্রটী দেখা যায়। দেখিলাম কয়েকজন লামা ছেনি, হাতুডি শইয়া পথের উচ্চ পর্ববত চূড়া হইতে সিন্ধৃতট পর্য্যন্ত সর্ববত্র উক্ত মন্ত্রটী পাথরে খোদিতেছে। এইরূপ করাকে উহারা ধর্ম্ম প্রচারের অঙ্গ মনে করে।

'নূরলা' গ্রামের নিকটবর্তী হইয়া আমরা একটা লাল বর্ণের ছোট মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরের গায় প্রায় ২০টা চামরি গাইয়ের শিং পোঁতা রহিয়াছে। মন্দিরটি মুড়ি, পাথর ও মাটী দিয়া তৈয়ারী। উপরে মাটী লেপা ও লাল রং করা। ভিতরে তারাদেবী প্রতিষ্ঠিত। দেবীর মন্দির প্রায়ই লাল বর্ণের হয়। পথিকরা পথ দিয়া যাইবার সময় ২০টী পয়সা এই সকল শিংয়ের ভিতর দিয়া দেবীর পূজার জন্ম ভিতরে নিক্ষেপ করেন। ইহার নিকট একটী কুদ্র 'ছর্টেন' রহিয়াছে। উহাতে লাল, নীল, সাদা প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের নিশান পোঁতা আছে। নিশানগুলিতে "হুলু কুলু রুলু হুম্ ফট্" মন্ত্রটী ছাপা রহিয়াছে। লামাদের বিশাস, এই মন্ত্রের বলে অনিষ্টকারী প্রেতাত্মা সকল দূরীভূত হয়। ছর্টেনের চারি দিকে ৩টি করিয়া পাথর উপর উপর রাখা রহিয়াছে, এইরুপ প্রায় ১৮টী থাক আছে। ইহা ত্রিরত্বের প্রপ্রীক।

বেলা প্রায় ১টার সময় আমরা 'মুরলা' গ্রামের ডাকবাংলোয় আসিয়া পৌছিলাম। ডাকবাংলোর নিকটেই এক লামার বাড়ী অবস্থিত। আমরা একজন লামা কুলির সহিত তথায় যাইলাম। আমাদের ইচ্ছা হইল যে বাড়ীর ভিতরটী দেখিব। অনেক ডাকাডাকির পর লামাজী উপর হইতে নামিং। আসিলেন ও "জুলে জুলে" বলিং। আমাদিগকে প্রণাম করিলেন। আমাদের আসিবার কারণ শুনিয়া আমাদিগকে বাড়ীর ভিতর সঙ্গেক করিয়া লইয়া

গেলেন। বাড়ীর নিম্নতল পাথরের টুকরা ও ২য় তল কাঁচা ইট দিয়া প্রস্তুত। আঙ্গিনা ও বারান্দা মাটি লেপা ও বারান্দার উপর কাঠের চালা, নীচের তলে ২টি বড় বড় ঘর। ঘরে ভাল আলো নাই। জানালাগুলি থুব ছোট ছোট। ঘরের মেজেও মাটি লেপা এবং তার উপর সাদা পাথরের টুকরা বসাইয়া 'বাহার' করা হইয়াছে। ঘরের ভিতরে ২টী মাটির তোলা উনান। ্নিকটেই ৩।৪ খানি 'খুরসি' পিঁড়ি। লামারা পিঁড়িতে বসিয়া স্মাহার করেন। উনানের পাশে কতকগুলি শুকনা যবের খড়, পাহাড়ী কাঁটা ঝোপ্ড়া ও ঘোড়ার এবং চামরি গাইএর শুক্ষ পুরীষ রহিয়াছে। এইগুলি ইন্ধন। এ৪টা পিতল ও মাটির হাঁডি ও ্হ।ওটা কাঠের হাতা উনানের এক পার্ম্বে রহিয়াছে। একটা "চা মৌনি"ও রহিয়াছে। উহা অনেকটা আমাদের দেশের "ঘোল ্মৌনি" বা "ডাল মৌনির"র মত। একটী বড়বাঁশের চোঁকের ভিতর চা'র জল ও মাখন দিয়া উহার দ্বারা মন্থন করিতে হয়, ইহাই এই দেশের চা প্রস্তুত প্রণালী, পরে লবণ, ছাতু ও সামাস্ত সোডা মিশাইয়া উহা পান করা হয়। এই দেশে হুধ, চিনি দিয়া চা'র সরবৎ খাওয়ার প্রথা এখনও হয় নাই। ইহার পার্শ্বের ঘরটাতে ২জন লাদাকী স্ত্রীলোক কতকগুলি ছাগলের লোম লইয়া টেকোতে পাকাইয়া স্থতা প্রস্তুত করিতেছেন, উহা দারা কম্বন, সুই প্রস্তুত হইবে। কতকগুলি যোড়ার লোমও এক পার্ম্বে রহিয়াছে। এই

দেশে ঘোড়া ও চামরা গাইয়ের গায়ে শীতকালে লম্বা লম্বা লাম হয়। লাদাকীরা প্রীম্মকালে উহা কাটিয়া লইয়া দড়ি তৈয়ারী করে। দোতালায় উঠিবার কাঠের সিঁড়িটা অতি সঙ্কীর্ণ ও খাড়া। উপরের প্রথম ঘরে পূজা হয়। তথায় প্রায় ৩ হাত উচ্চ শাকাথুবার মূর্ত্তি ও পার্মে থুক্জেছিন্বো এবং কতকগুলি দেবী মূর্ত্তি আছে। বেদীর সম্মুখে একখানি বেঞ্চে ৭টা প্রদীপ খোবানির তৈলে জলিতেছে ও প্রায় ২১টা ক্ষুদ্র পিতলের বাটীতে পানীয় জল, ছাতু প্রভৃতি খাছাদ্রবা দেব দেবীর উদ্দেশ্যে রাখা হইয়াছে। দিতীয় ঘরটীতে একজন রোগী রহিয়াছে। এই ঘরে রোগী ভিয় অপর কাহাকে থাকিতে দেওয়া হয় না। যাহার অস্থ হয় তাহাকেই কেবল এই বিশেষ ঘরে আনিয়া রাখা হয়। মঠ হইতে বৈছ লামা আসিয়া তাহার ঝাড় ফুঁক চিকিৎসা করেন। প্রামে একজন বৈছাও আছেন, তিনি কিছু কিন্টু জড়ি বুটীও প্রদান করেন।\*

লামাজীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমরা ডাকবাংলোয় ফিরিয়া আদিলাম। গ্রামের ঠিকাদার আদিয়া খবর দিল নিকটেই লামারা একটী ভেড়া কাটিয়াছে, আমরা যদি কিছু মাংস কিনিতে ইচ্ছা করি তবে সে আনিয়া দিতে পারে, কিন্তু এই প্রদেশে ভেড়া বা ছাগলের মাংস সিদ্ধ হইতে বড় বিলম্ব হয় ও অনেক কাঠ পোড়ে

ভিকাতীদিগের রোগ, চিকিৎসা এবং অস্থ্যেষ্টি ক্রিয়া পরিশিটে দেওয়া ছইল।

বলিয়া আমরা তাহা লওয়া প্রায়োজন বোধ করিলাম না। কিন্তু বোদ লামারা কিরপে পশু বধ করিয়া থাকে জানিবার জন্য আমাদের কোতৃহল হইল। ঐ স্থানে গিয়া একটা সন্ন্যাসী লামাকে এ বিষয় প্রশ্ন করাতে তিনি বলিলেন, তাঁহাদের মহাযান মতে আছে—"ওঁ অবোরা নে ইর রে ভ্রম্" মন্ত্র সাত বার জপ করিয়া পশু বধ করিলে আর কোন পাপ হয় না। 'ছাং' নামক স্থ্রা পান সক্ষদ্ধে তাঁহাদের ধর্ম্মনত জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, নিম্ন লিখিত মন্ত্রটী তিনবার বলিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে স্থ্রা নিবেদন করিয়া পান করিলে কোন দোষ হয় না। যথাঃ—

ত্তিরত্ন (বুদ্ধ, ধর্ম ও সঞ্জ ) আমি ও আমার সকল আত্মীয় স্বজন জন্ম জন্মান্তরে কথনও তোমা হইতে যেন ভিন্ন না হই। তোমার আশীর্কাদ স্থুরাতে পত্তিত হউক!"

জাকবাংলোয় রাত্রিবাস করিয়া <sup>শ</sup>প্রাতে পুনরায় বাহির হওয়া বিল্লা অভকার গন্তব্য স্থান 'সাস্পুল' নামক গ্রাম।

'সুরলা' হইতে এই প্রাম ১৪ই মাইল, কতকগুলি যবের ক্ষেত্রের উপর দিয়া আমরা যাইতে লাগিলাম। ক্ষেত্রের সব শস্ত কাটিয়া উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে ও পুনরায় খোঁড়া হইতেছে। এই প্রদেশে লাঙ্গল নাই। ছোট ছোট কোদালির মত অক্ত দিয়া মাটী খোঁড়া হইয়া থাকে। যবগুলি শীতের প্রারম্ভেই বুনিয়া দেওয়া হয়। অঙ্কুর অক্ত অক্ত বাহির হইতে না হইতেই বরফ পড়িয়া

## স্থামী অভেদানক

ক্ষেত্র চাকিয়া যায় ও অঙ্কুরগুলি সেই অবস্থায় বরফ চাপা পড়িয়া থাকে। পুনরায় বসন্তকালে (এপ্রেল, মে মাসে) বরফ গলিতে আরম্ভ হইলে ঐগুলি বাড়িতে থাকে এবং শীঘ্রই পুর্ণন্থ প্রাপ্ত হয়। নচেৎ, বরফ গলিলে মাটী খুঁড়িয়া যব বুনিতে বহু বিলম্ব হইয়া যায় ও দ্বিতীয় বার চাষ করিবার সময় থাকে না। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঝরণা হইতে জল সেচনের স্থন্দর বন্দোবস্ত আছে। ক্ষেত্রে সার দিবার বিশেষ বন্দোবস্ত নাই। কারণ ঘোড়ার বা চামরি গাইএর গোবর এই প্রাদেশের সাধারণ গৃহস্থের একমাত্র ইন্ধন।

যে সকল গ্রামবাসী ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতেছে, তাহাদের সকলের মুখের চং এরূপ নহে। কতকগুলির মুখ আধা চীনে বা মোক্সলীয় ভাবের অর্থাৎ নাক চেপ্টা ও চোক ছোট ছোট, বাকি গুলির সম্পূর্ণ ভারতীয়গণের মত। ইহাদিগকে দেখিয়া আমাদের ধারণা হইল যে, ইহাদের পূর্ববপুরুষগণ ভারতবর্ম হইতে আসিয়া এই দেশে বাস করিয়াছিলেন। ইতিহাসের ঘন অন্ধকার বিদূরিত করিয়া কে সেই সত্য নিরূপণ করিতে এক্ষণে সক্ষম হইবে।

ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের। কুলা দিয়া বাতাদের সাহায্যে যব হইতে ধূলা মাটি আলাদা করিতেছে ও এক প্রকার পাহাড়ী স্থরে গান করিতেছে। সকলেই বেশ স্ফুর্ত্তিযুক্ত ও চট্পটে। নিকটে কতকগুলি গাই চরিতেছে। সেগুলিকে দেখিতে ঠিক চামরী গাইয়ের মতই কিন্তু চামরী গাইয়ের অপেক্ষা ইহাদের লেজ লম্বা,

এইগুলি চামরী ও ভারতীয় গাইএর মিশ্রনে উৎপন্ন : চামরী ১০ ছাজ্ঞার ফুট অপেক্ষা কম উঁচু স্থানে বাঁচে না কিন্তু এইগুলি অনেক নীচেও থাকিতে পারে। মাঠটা পার হইয়া আমাদিগকে প্রায ৫০৷৬০ হাত নীচুতে নামিয়া একটী ভগ্ন সেতু অতি সাবধানে পার ছইতে হইল। মধ্যে মধ্যে দেশের রাজা যে পথে বাহির না হন সে সকল পথে কেবল প্রজাগণের স্থাবিধার জন্ম রাজকর্ম্মচারীরা কোন বেশেই বিশেষ যত্ন লন না। কাশ্মীররাজ কখনও এই প্রদেশে ব্যাসন না। তাই পথগুলি একরকম মোটামুটি ধরণের, বিশেষ 🕶 । নদীটা পার হইয়া একটা অধিত্যকার উপর দিয়া কাইতে লাগিলাম। অধিত।কাটীর দৃশ্য অতি মনোহর। পণের তুইবারের পাহাডের গায়ে লাল, হলদে, সবুজ প্রভৃতি নানা রংয়ের কাঁটা ঘাস থাকাতে পাহাড়গুলির দৃশ্য অতি মনোহর হইয়াছে। পর্থটী বরাবর সিন্ধুনদের তীরে তীরে গিয়াছে। জনাকীর্ণ সহরে বেরপ প্রথের ছুই পার্বে অসংখ্য অট্টালিকা, শত শত পথিক, নানাবিধ গাড়ী, ঘোড়া প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে পথিক আনন্দের সহিত চলিতে থাকে তদ্রপ এই প্রদেশও অনন্ত পর্বতশ্রেণী, তুষার নদী, ৰরণা, জল-প্রপাত, প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে আমরা আনন্দে চলিতে লাগিলাম। কিয়ৎদূর আসিয়া কতকগুলি কুদ্র ও বৃহৎ পর্ববত অতিক্রম করিতে হইল। পথও এই স্থানে খুব বিপদজনক ও কটকর। অন্তকার পথ যেরূপ খারাপ তাহাতে তেজমী ঘোডা সঙ্গে লইতে নাই, এই কথা পথ প্রদর্শক পূর্বেই আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছিল। তাই 'মুরলা' হইতে ঘোড়া শান্ত ও বলবান বাছিয়া লইয়াছিলাম।

বেলা প্রায় ৪॥ টার সময় আমরা 'সাসপুল' গ্রামে প্রবেশ করিলাম। গ্রামখানি বেশ বড় ও অনেক বিশিষ্ট ভদ্র লোকের বাস। অধিকাংশই বৌধা। মুসলমান থুব কম। গ্রামখানির লোক সংখ্যা প্রায় শতাধিক। গ্রামে ডাকবাংলোটী দ্বিতল। বেশ পরিষ্কার পরিচছন ও স্থান্দর ভাবে সঙ্কিত । পার্শেই একটা ধর্ম-শালা অবস্থিত। এখানে কোন দোকান না থাকিলেও গ্রামে ঠিকা দার ও নম্বরদারের নিকট প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রায় সবই পাওয়া যায়। আমরা কিয়ৎকাল বিশ্রামাদি করিবার পর এই স্থানের স্থিয়াজিয়া পুগ নামক প্রাচীন মঠের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যাইলাম। উহা ১১.১৮০ ফিট উচ্চ একটা পর্ববতের মস্তোকোপরি নির্ম্মিত। মঠটা প্রায় ৪০০ বৎসরের পুরাতন। পূর্বের শতাধিক পুরোহিত এই স্থানে বাস করিতেন। ১০টী ভিন্ন ভিন্ন ঘরে স্থবর্ণ নির্দ্মিত নানাবিধ ্দেব দেবীর পূজা হইত। মন্দিরের ভিতরের যাবতীয় দেওয়াল নানাবিধ হস্তাঙ্কিত চিত্রে পূর্ণ ছিল। বিছার্থী লামাদের ঘর ধর্ম্মশালা প্রাঙ্গন প্রভৃতি লইয়া প্রায় ২৫০ শত গজ ব্যাপী স্থানে মঠটা জবস্থিত ছিল।

পরে এই প্রদেশের রাজা দেলেগ্ স্নামজলের সহিত ( ১৬৪০

—১৬৮০ খৃষ্টাব্দ ) বালতিস্থানের মুসলমানগণের যে ভীষণ যুদ্ধ হয় তাহাতে মুসলমানগণ কর্তৃক এই মঠটী ব্যংস হয়।

এখনও প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে ঐ স্থানে যে মেলা হয় তাহাতে বিগত বাল্তি যুদ্ধের সং দেখান হয়। কতকগুলি লোক বাল্তি মুসলমান ও কতকগুলি রাজা দেলেগের সৈশ্য সাজিয়া একটী বৃহৎ প্রস্তুর খণ্ডের উপর উঠিয়া নকল যুদ্ধ করিতে থাকে। কথিত আছে, ঐ প্রস্তুরখণ্ড বাল্তিরা নাকি যুদ্ধের সময় পাহাড়ের উপর হইতে নিম্নে ফেলিয়াছিল।

বর্তমানে একজন বৃদ্ধ সন্নাসী লামা কয়েকজন পুরোহিত লামা কমেত এই স্থানে বাস করেন, তাঁহাদের বাসের জন্ম একটী নূতন মঠ তথায় নির্মিত হইয়াছে। পাহাড়ের নীচেই একটী দ্বিতল বাড়ীতে একজন বিবাহিত সন্ন্যাসী লামা (শাশ্ কুশাক্) পরিবার লইয়া বাস করেন।

'সাসপুল' গ্রামের দ্বিতীয় দ্রন্টব্য স্থান ''আল্চি'' নামক একটা প্রাচীন গুম্কা। গ্রাম হইতে সিন্ধুনদের উপরস্থ পুলের উপর দিয়া মাইল যাইলেই ঐ গুম্কায় পৌছান যায় গুম্কাটিও এই সেতু রাজা সেংগি নাম জলের সময় (১৫৯০—১৬২০ খৃষ্টাব্দে) নির্দ্মিত হয়। গুম্কাতে কাশ্মীরের সৃক্ষম কারুকার্য্যের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। নানাবিধ সূচীকার্য্য করা মূল্যবান ও তৃত্প্রাপ্য শাল, আলোয়াম ও ফুল, লতা পাতাকাটা সুক্ষর কাঠের সামগ্রী কাশ্মী-



দূরে 'লে' প্রাসাদ ও গুদ্দা। সন্মথে বাজার [পৃঃ---২৬১



ইমিশের পথে পাহাড়ের উপর ত্তিশ্ গুন্দা; সন্মুখে পরঃ প্রণালী [ পঃ---২৭২

রের পূর্বব গোরব স্মরণ করাইয়া দেয়। এইগুলি প্রায় হাজার বৎসরের পুরাতন। \* এই সকল ব্যতীত আল্চি গুম্ফার পাঠাগার, দেব দেবীর মূর্ত্তি প্রভৃতিও দেখিবার জিনিস।

রজনী প্রভাতে আমরা 'সাসপুল' হইতে "নীমু" যাত্রা করিলাম। গ্রাম হইতে ৪ মাইল আসিয়া আমর। একটা পথ পাইলাম। পথটা দিয়া ৪ মাইল পশ্চিম দিকে যাইলে বিখ্যাত "লিকির" গুম্ফায় যাওয়া যায়। আমাদের অগুকার গন্তব্য স্থান মাত্র ১১॥ মাইল. স্তুতরাং 'লিকির' দেখিয়া আসিবার যথেষ্টই সময় আছে জানিয়া 'লিকির' গুম্ফার দিকে যাইতে লাগিলাম। পথে নানা স্থানে মাটীর তলায় নানাবিধ খনিজ পদার্থ আছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কারণ, এক স্থানের মাটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও পাথুরিয়া কয়লার গন্ধবিশিষ্ট, আর এক স্থানের উজ্জ্বল শেতবর্ণ বিশিষ্ট, উহাতে অভ্ৰ মিশ্ৰিত আছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, অস্থা এক স্থানে তীব্র কেরোসিন তৈলের গন্ধ পাইতে লাগিলাম, আমরা মনে করিতে লাগিলাম বুঝি কুলি হারিকেনটী উপ্টাইয়া ফেলিয়াছে তাহাতেই এই প্রকার গন্ধ আসিতেছে কিন্তু অমুসন্ধানে জানিলাম 'হারিকেন' লাণ্টান ঠিকই আছে। যাই হোক, এই সকল স্থানে কোন মূল্যবান পদার্থ থাকা না থাকা জগতের লোকের পক্ষে সমানই. কারণ, এই সকল স্থান হিমালয়ের পর পারে অবস্থিত।

করেকথানি প্রাচীন স্টীকার্য্য করা মনোহর শাল, আলোয়ান
 জীনগরের লালমণ্ডি যাত্র্বরে রক্ষিত আছে।

ক্রমে আমরা 'লোকর' প্রামের সন্ধিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, একটা শুক্ষ খাল পার হইয়া আমরা ঐ প্রামের সীমান্তে প্রামের করিলাম। বসন্তকালে যথন চারিদিকের বরফ সকল গলিতে আরম্ভ হয় তথন চারিদিক দিয়া ঐ বরফগলা জল নদা আকারে প্রবাহিত হইয়া নদীতে গিয়া পড়ে। সেই সময় নানাস্থানে খালের স্পষ্টি হয়। প্রীক্ষকালে যখন আর কোথাও বরফ থাকে না, সব গলিয়া শেষ হইয়া যায় তথন এই সকল খাল শুকাইয়া যায়।

প্রামখানিতে (১০।১৫ ঘর) লামার বাস। চারিদিকে ছোট বড় কর্মেকটী পাহাড়ের মধ্যস্থলে একটী আধ মাইল লম্বা সমতল ক্ষেত্রে গ্রামখানি অবস্থিত। সামাশ্য কয়েক খানি যবের ক্ষেত্রও গ্রামে রহিয়াছে। তিন চারিটী ছোট বড় ছর্ত্তেন ও একটী পাহাড়ের মাথার উপর নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গুম্ফা গ্রামের প্রধান দৃশ্য। গ্রামথানির নাম হইতেই গুম্ফাটীর নামকরণ হইয়াছে। বড় গুম্ফাটী গ্রাম ইইতে প্রায় ১ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

গ্রামটী পার হইয়া আমর। একটা ঝরণার ধারে ধারে চলিতে লাগিলাম। ঝরণাটা বেশ বড় ও উহার গর্ভ অসংখ্য সুড়ি পাথরে পূর্ণ। ইহার জল ঈষৎ নীলাভ ও খুব শীজন, ইহার স্রোভও অতি প্রথম। চারিদিকে বৃক্ষ, লতা, তৃণ-হীন পাহাড়। আমরা কখনও প্র্বেত বক্ষে কখনও বা কাঠের পুলের উপর দিয়া নদীটা পার হইয়া অগ্রেসর হইতে লাগিলাম।

### স্থামী অভেদানন্দ

ক্রমে 'লিকির' গুম্ফা স্থস্পেষ্টরূপে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হুইল। আহা কি মনোহর দৃশ্য ! যেন রজত কিরীটধারী গিরি-বাজ বিশাল দেহ উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পশ্চাতেই একটা অভি উচ্চ ( প্রায় ২৬,০০০ ফিট) পর্ববতের উপর-স্থিত তুষার-নদী যেন শিবের জটার মত পড়িয়া রহিয়াছে ! 'লিকির' গুমফার ঠিক নীচেই আমরা আসিয়া ঘোড়া হইতে নামিলাম। বৃহৎ চডাই করিতে হইবে বলিয়া নদী তীরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম ও "থাম'ল বোতল" হইতে কিছু গরম চা পান করিয়া লইলাম। এত পথ আসিয়া আমরা খুব তৃষ্ণার্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। ইচ্ছা হইতেছিল ঝরণার স্থাশীতল জল কিঞ্চিত পান করিয়া তৃপ্ত হই। কিন্তু পথ প্রদর্শক নিষেধ করিয়া বলিল, পার্ববত্য পথে চলিতে ক্লান্ত ্ছইলে কখনও ঝরণার বরফগলা ঠাণ্ডা জল পান করিতে নাই, উহাতে পেটে ঠাণ্ডা লাগিয়া Hill diarrhoea (পেটের অস্তথ) হইবার সম্ভাবনা: শুধু তাহাই নহে, অনেকে এইরূপ কুরিয়া নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়া এই স্থদূর পার্ববত্য প্রদেশে চিকিৎসার অভাবে .প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! পথে সর্ববদা গরম করা জল পানের জস্ম সঙ্গে রাখা ভ্রমণকারী মাত্রেরই কর্ত্বা।

লিকির পাহাড়ের মাধার উপর হইতে একজন প্রহরী লামা আমা-নিগকে লক্ষ্য করিতে ছিল। আমরা তাহাকে উক্তৈঃস্বরে জানাইয়া দিলাম আমরা ভ্রমণকারী, লিকির গুম্কা দেখিবার জন্ম কাশ্মীর হইতে

আসিয়াছি। পরে মালপত্র সব কুলি ও পথ প্রদর্শকের জিন্মায় রাখিয়া পূজনীয় অভেদানন্দ স্থামিজী অখারোহণে লিকির পর্ববত আরোহণ করিতে লাগিলেন। পথ বেশ সরল; তবে খাড়া চড়াই বলিয়া উঠিতে উঠিতে বসিবার জিনটা ঘোড়ার লেজের দিকে সরিয়া আসিতে লাগিল। মাঝে মাঝে ঘোড়া থামাইয়া তাহা ঠিক করিয়া দিতে হইল। চড়াইএর পথে ঘোড়া লইয়া একরকম যাওয়া চলে কিন্তু উৎরাই করিবার সময় একেবারে জিন সমেত ঘোড়ার গলার উপর আসিয়া পড়িতে হয়। তাই স্থামিজী পদব্যক্তে নামিবেন ঠিক করিলেন।

লিকির পর্ববর্তটা প্রায় ১৪,০০০ ফিট উচ্চ। ইহার মাথার উপর বেশ স্থান্দর একটা অধিত্যকা বর্ত্তমান। উহা লম্বায় প্রায় আধ মাইল। চারিদিকে বেদ, সফেদা, শেও প্রভৃতি বর্ফান মূলুকের নানাবিধ গাছ। ঝরণাগুলির জল মাঝে মাঝে জমিয়া বরফ হইয়া রহিয়াছে। গ্রীক্ষকালেই এই অবস্থা, শীতকালেতো কথাই নাই! কোথাও এক বিন্দু জলের মূথ পর্যান্তও দর্শন করিবার যোটা থাকে না, সমস্ত জমিয়া বরফ হইয়া থাকে। জালের প্রয়োজন হইলে ক্রিকুরা বরফ হাঁড়িতে রাখিয়া উনানের উপর গলাইয়া লইতে হয়।

পাহাড়ের উপর গুম্**ফাটী** ব্যতীত ২।৩ ঘর **গৃহত্তেরও** বাস আছে। গৃহস্থদের কতকগুলি ঝাঁকড়া **ঝাঁকড়া লোমযুক্ত** বেঁটে ছাগল ইত-

### স্বামী অভেদানন্দ

স্ততঃ চরিতেছে। এইগুলি দেখিতে অতি স্থন্দর, ঠিক ভেড়ার ছানার মন্ত। গৃহস্থদের ভাল্লকের মত কুকুরগুলী আমাদের দেখিয়া উচ্চ চীৎকারে পাহাড় ফাটাইতেছিল। সৌভাগ্যের বিষয় সেগুলি বাঁধা ছিল। একে একে তিনটী তোরণ পার হইয়া আমরা সিঁডি দিয়া উঠিতে লাগিলাম। গুমুফাটী রক্ষা করিবার জন্ম পথে মাঝে মাঝে এই তোরণগুলি নির্মান করিয়া রাখা হইয়াছে। এইগুলি পাথর ও মাটী দিয়া প্রস্তুত। প্রায় ১৫০ শত পাথরের সিঁড়ি অতিক্রম ক্রিয়া আমরা প্রধান তোরণটীর ভিতর দিয়া গমন করিতে লাগিলাম ও ক্রমে গুম্ফার দরজায় আসিয়া পৌছিলাম। এতক্ষণ চতুর্দ্দিক হইতে লামারা আমাদিগের গতিবিধি ক্রাক্ষ্য করিতেছিল। নিকটেই একটী যবের ক্লেত্রে এক জন বৃদ্ধ লামা কাজ করিতে ছিল, সে আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিল ও মঠের মোহান্তের নিকট খবর দিতে গমন করিল। আমরা এত পথ ক্রমাগত চড়াই করিতে করিতে ( প্রায় ১ মাইলে ় হাজার ফিটু ) হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম। যোড়া হুইটীকে নিকটে বাঁধিয়া, একটা পাথরের উপর কিঞ্চিত বিশ্রাম করিলাম। অল্পণ পরেই প্রায় ২৫ জন সন্ন্যাসী লামা আসিয়া স্বামিজীকে "জুলে জুলে" (প্রণাম) বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন ও ভিতরে লইয়া যাইয়া বড় হল ঘরে ঢুকিলেন। হলটা অতি উৎকৃষ্ট-রূপে সাজান ও নানাবিধ দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। ঘরটী

লম্বা ও চওড়ার আন্দাজ ২০ × ২০ ফিট্, উচ্চতার প্রায় >২ ফিট্ট।
মেজেতে নামদা ও লুই পাতা। ততুপরি কাঠের বইদান; ছালা
পুঁমি, এবং কতকগুলি বাছ্যন্ত রহিয়াছে এবং তুই খানি ছোট বেঞ্চ
পাতা রহিয়াছে, তার উপর ছাতু ও লবনের পাত্র রক্ষিত আছে।
বেঞ্চ গুলির সন্মুখে মোটা গদি পাতা, তথার প্রধান লামা উপবেশন
করেন। ঘরের কারিদিকে সিন্দের লাল, নীল প্রভৃতি নানা রঙ্গের
পর্দা ঝুলান আছে। ঘরের থামগুলিও নানা বর্ণের চাদরে ঢাকা।
ছাদের কড়িগুলি নানাবিধ কারুকার্য্যে পূর্ণ। দেওয়ালে ও থামে
প্রায় ৫০ খানি ম্যাপের মত ছবি খাটান। সকল গুলিই হাতে আঁকা
ও ধর্ম্ম বিষয়ক। ঘরে "গেতুন গ্রুব" প্রভৃতি প্রধান প্রধান গ্যালরা-রিল পোছে' বা দালাই লামার প্রতিমূর্ত্তি আছে #। এই মূর্তিগুলি দেখিলে কারিকরকে প্রশাস্ত ও উদারতাব্যঞ্জক।

<sup>•</sup> গেহ্ম শ্র্র ( ব্রুল্ন ১৯৮৯ ও মৃত্যু ১৪৭৩ খঃ ) গ্যাল-বা-রিণ পোছে উপাধি গ্রহণ করিরা প্রথম 'দালাই' লামা হন। আজ পর্যান্ত সকল দালাই লামাগণ উক্ত প্রকার উপাধি লাভ করিরা পাকেন। লামাদের বিশ্বাস বোরিস্ক অবলোকিতেখর ( চেনরেঁজী ) বধন মান্তবের দেহে প্রবিষ্ট হইরা ধরাধানে অবতার্ণ হইতে ইচ্ছা করেন তথন তিনি স্বীর দরীর হইতে একটা অপুর্ব জ্যোতিঃ বিকাশ করিরা তাহা সেই মান্তবের দেহে মিশাইয়া দেন, কাতে দেই মান্তবের দেহে দেহ ভারের আবির্তাব হা 'ভারি' লামা-গণ চেনুরেঁজীর পিতা অমিতাভের অবভার বিজ্ঞান প্রক্রিভ হন।

# স্থামী অভেদানস্ক

এইগুলির মধ্যস্থলে একটা "মেনদোং" বা শ্বৃতিস্তুপ রক্ষিত আছে।
এই গুলিতে বিখ্যাত লামা গুরুদিগের চুল, নখ, অস্থি প্রভুতি
দেহাবশেষরক্ষিত আছে। এই গুলি রোপ্য, স্বর্ণ ও মূল্যবান প্রস্তুরথণ্ড দিয়া প্রস্তুত। এই সকল ব্যুতীত অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি
নানা স্থানে সজ্জিত। দে গুলির মূখের আকৃতি এক ছাঁচের নহে
কোনটার চানা, কোনটার মোস্পলীয় ও কতকগুলির আর্য্যদের মত।

মূর্ত্তিগুলির সম্মুখে বেঞ্চের উপর প্রায় শতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাটিতে জল রহিয়াছে। অন্ত পার্শে কডকগুলি ছোট ছোট পিতলের দেবদেবীর মূর্ত্তি ও পুরাতন জুতা, জামা, পাগড়ি প্রভৃতি কোন কোনলামা গুরুর স্মৃতিচিক্ত স্বরূপ সঞ্চিত রহিয়াছে। তথায় যে সকল দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে তন্মধ্যে বজুপাণি, লোকেশ্বরী, বজুতার স্বাকালিতিশ্বর প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য।

পার্শের ঘর অতিকায় শাকাথুবা, মঞ্চু প্রী প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি ও
নানাবিধ পূজার উপকরণে পূর্ণ। ঘরটা ঘোর অন্ধকার ওজানালাশৃষ্ট ।
একজন কামা মাখনের প্রদীপ জালিয়া মূর্ত্তিগুলির মূখের নিকট
ধারার ধরিয়া কামাদিগকে দেখাইতে লাগিলেন। প্রত্যেক মুখখানি
কক্ষা ভারশূর্ক ও অতি রমণীয়। ভিতরে মুই পার্শে কাঠের তাকে
প্রায় ২৫০ শত পূর্ণি নেকড়া জড়ান রহিয়াছে। অহা ঘরে অতি
কুদ্র কুদ্র প্রায় এ৪ শত পিতলের দেবদেবীর মূর্ত্তি বড় কাঠের থাকে
সক্ষিত্ত রহিয়াছে। এই ঘরের বাহিরের দেওয়ালে হাতে আঁকা

লাসা, পোতালার প্রাসাদ, বুদ্ধদেব প্রান্থতির ছবি রহিয়াছে। ছবি গুলি অতি নিপুণতার সহিত অন্ধিত। মঠস্থ লামাদের অনেকেই চিত্রাঙ্কণে বিশেষ পটু। ইহার পার্শ্বের ঘরটী অতি ক্ষুদ্র ও প্রবেশ দ্বার খুব ছোট, মাথা হেঁট করিয়া ঢুকিতে হইল। ঢুকিয়া যা দেখিলাম তাহাতে মাথা ঘুরিয়া গেল! প্রায় দেড় শত খাপযুক্ত তলোয়ার, ২০৷২৫ খানি ঢাল, ৮৷৯টী তিববতি বন্দুক, কতকগুলি ছোরা ও মধ্যস্থলে একটী সোণার সিংহাসনে সোণার বুদ্ধমূর্ত্তি! যে রথে সিংহাসন স্থাপিত তাহাও সোণার (গিল্টি করা বোধ হইল)। ঘরের দুই কোণে চুইটী কাল পাথরের কলসি রহিয়াছে। অনুমানে বোধ হইল, উহাতে গুল্পধন সঞ্চিত আছে।

ঐ গুপ্ত ঘরটা হইতে বাহির হইয়া আমরা ছাদের উপর বেড়াইতে লাগিলাম। এই অতি উচ্চ স্থান হইতে বছদূর পর্যান্ত দেখা
যাইতে লাগিল। দূরে কারাকোরাম পর্বতমালা দেখা যাইতেছিল।
উহার সর্ববাঙ্গ তুষারে ও বরফে মণ্ডিত সম্পূর্ণ সাদা। একজন লামা
আমাদিগকে দূরে "তে-সি" বা কৈলাস পর্বত মালা, "পো-ছুং" বা
কুদ্র তিববত প্রদেশ এবং পশ্চিমে "সেংগে খবব্" বা সিকুনদ
দেখাইয়া দিলেন। কথাবার্তার বড়ই অস্ত্রবিধা হইতেছিল কারণ
লামাজী—( যিনি আমাদিগকে সকল হেখাইয়া বেড়াইতে ছিলেন)
তিনি হিন্দী অতি অল্লই জানিতেন। তিকি বাতীত মঠন্থ অন্ত কেহ
হিন্দী আদি বুঝিতেন না

এই সজ্বারামের ধন, রত্ন ও সম্পত্তির গোরব মধ্য তিববতের 'হিমিস' গুন্ফার পরেই। কোন সাধু সন্ন্যাসীদের মঠে যে, এতগুলি অন্ত্র ও এত অধিক ধন রত্ন থাকে তাহা আমরা স্বপ্লেও ভাবি নাই।

# রাজপ্রানী লে

কিয়ৎকাল পরে পূজণীয় অভেদানন্দ স্বামিজী পূজারী লামার হত্তে কিছু মুদ্রা দিয়া মন্দিরে দেবদেবীর পূজা দিতে অমুরোধ করিলেন। পরে আমরা সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যথাসময়ে নীচে আমাদের দলে আসিয়া পৌছিলাম।

কিছুকাল বিশ্রাম করার পর আমরা নীমুর দিকে অগ্রসর হইলাম। অল্পনুর যাইরা ঝরণার তীর ত্যাগ করতঃ আমরা একটী অধিত্যকার উপর বালি ও কাঁকরপূর্ণ পথ দিরা চলিতে লাগিলাম। তাহা পার হইরা একটী পাহাড়ের উপর উঠিয়। তাহার বিপরীত দিকে নামিতেই 'বাস্গো' সহরের ভগ্নাবশেষের দৃশ্য সকল আমাদের নয়নগোচর হইল। সহরটীর অদ্ভুত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও দৃশ্য নিমিষে দর্শকের মন হরণ করে। আহা, কি অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশি! ইচ্ছা হয় যেন চিরদিনের জন্য মানস-পটে অন্ধিত করিয়া রাখি। বিখ্যাত 'বাস্গো' সহর ঐতিহাসিকগণের চির আদরের স্থান। এই প্রদেশের সকল সময়ের উন্ধতি, অবনতি, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সন্ধান এই স্থানের ইতিহাস আলোচনায় অভি

সহজে লাভ করা যায়। ক্রমে আমরা 'বাস্গো' সহরের ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

প্রামের মধ্যস্থলে বহু শৃঙ্গযুক্ত তুইটা পাহাড়। তাহার উপর প্রাচীন প্রাদাদের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। পাহাড় তুটার পাথর ঈষৎ উজ্জ্বল ধূসর বর্ণের। পাহাড়ের উপরে স্থমিষ্ট জলের ২০টা ঝরণা প্রাচীনকাল হইতে এখন পর্যান্তও বর্তমান রহিয়াছে। পাহাড়টীর তলায় 'লে'র British Joint Commissioner সাহেবের বাগান বাড়ী। বাগানের ভিতর তাঁবু খাটাইয়া থাকিবার অতি উত্তম স্থান রহিয়াছে। যে কেহ আসিয়া তথায় থাকিতে পারেন; কিন্তু বাংলোটীতে অন্থ কেহ থাকিতে পান না।

প্রায় আড়াই মাইল লম্বা ও এক মাইল চওড়া স্থান ব্যাপিয়া একটী বিস্তার্গ উপত্যকার মধ্যে বর্ত্তমান বাস্গো সহর অবস্থিত। লোকসংখ্যা প্রায় শতাধিক। সকলেই কৃষিজীবা। স্থানটা বেশ উর্বের বলিয়া সকলেই সঙ্গতিপন্ন। এই স্থানের সকলেই বৌদ্ধ, মুসলমান নাই। এই গ্রাম "সেংগে নামজাল" \* (১৫৯০ — ১৬২০ খৃঃ) বংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। সেই সময় ইহা এই প্রদেশের মধ্যে সর্ববাপেক্ষা বৃহৎ সহর বলিয়া পরিগণিত হইত। ১৩৮০ স্থইতে ১৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীররাজ প্রতিমাভঙ্গকারী সেকেন্দ্র খাঁর অত্যাচারে বাল্ভিস্থানবাদী লামাগণ প্রাণ ক্ষরে মুসল-

সেংগে—সিংহ

মান ধর্ম প্রহণ করে ও বৌদ্ধ-খর্ববুবাসী লামাগণের উপর অমাসুষিক অত্যাচার ও ভীষণ লুঠপাঠ আরম্ভ করে। বাস্গো-রাজ "দিলদান নামজাল" (১৬২০—১৬৪০খঃ) থর্ববুতে ও দ্রাসে ঐ প্রদেশের মুদলমান শাসনকর্ত্তা 'ক্রিস্থলতান'কে চুইবার যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য জয় করেন। এখনও বৌদ্ধ-খর্ববুতে একখানি প্রস্তরখণ্ডে ঐ বিষয়ের বিবরণ লিখিত আছে। 'লে'র "তেওয়ার" গিরিবস্থোঁ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মণি দেওয়ালটী রাজা দেলদানের অন্যতম কীর্ত্তি। উহা ৮৫০ পা লম্বা। ইহার প্রথম ছর্ত্তেনটী "নামজাল" জাতীয় (অর্থাৎ গোলাকার সিঁড়িবিশিষ্ট) ও বিত্তীয়টী "গ্যাংচুব" জাতীয় (অর্থাৎ চৌক চৌক সিঁড়ি বিশিষ্ট)। এই মণি দেওয়াল তিনি তাঁহার মাতার মঙ্গলকামনায় নির্দ্ধাণ করান।

পূর্বেব এই প্রদেশের রাজাদের ভিতর আত্মীয় স্বজনের কল্যাণের জন্ম মণি-দেওয়াল নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়ার প্রথা খ্রপ্রচলিত ছিল। তিনি পশ্চিম তিববতের প্রাচীন রাজধানী 'সেতে' পিতৃক গুম্কার মত একটী গুম্কা ও মূর্ত্তি, একটা পাঁচতলা উচ্চ ছর্ত্তেন এবং একটা গুইতলা উচ্চ মৈত্রেয়-বুদ্ধ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক রাজধানী 'লে'সহরে একটা স্ববৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। তথায় একটা গুইতলা উচ্চ অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি ও মন্ত্রণা-গৃহে একটা রৌপ্য নির্ম্মিত ছর্ত্তেন প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন।

ভাঁহার পুত্র দেলেগ্স্ নামজালের সময় ( ১৬৪০—১৬৮০ খৃঃ )

মোঙ্গলীয়গণ বাসগো আক্রমণ করে ও রাজধানী অবরোধ করে। রাজা দেলেগৃদ্ 'বাদ্গো' তুর্গত্যাগ করিয়া ৩০ মাইল পশ্চিমে "তিংগ মো-গাং" নামক তুর্গে পলায়ন করেন ও দিল্লীর বাদসাহ সমাট সাহজাহানের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়া দৃত প্রেরণ করেন। সমাট সাহজাহান নবাব 'ফতে খাঁ' নামক সেনাপতিকে বহু সৈত্য সমভিব্যাহারে বাসগোতে তাঁহার সাহায্যার্থ পাঠান। বাসগো ও নীমুর মধ্যস্থলে অবস্থিত ''জারগ্যাল" নামক ময়দানে যুদ্ধ হয়। মোঙ্গলীয়গণ হারিয়া "পংগং" হ্রদের তীরে পলায়ন করে ও 'ত্রশিগাং'এ হুর্গ নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকে। মোগল সেনাপতি ফতে থাঁর সাহায্যে জয়লাভ করিয়া রাজা দেলেগ্স্ তিংগ্ মো-গাং হইতে নবাব ফতে থাঁকে ধন্যবাদ দিবার জন্ম তাঁহার শিবিরে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু নবাব বাদশাহ সাহজাহানের আদেশ অমুযায়ী রাজা দেলেগ্স্কে এক পত্র দিলেন তাহাতে নিম্নলিখিত मर्क श्राल किल।

- ১। রাজা দেলেগ্সকে মুসলমান হইতে হইবে এবং তাঁহার নূতন নাম "আকাবল মামুদ খাঁ' হইবে।
- ২। রাজার স্ত্রী, পুক্র জিগপাল, ও কন্মা মুসলমান হইয়া কাশ্মীরে বাস করিবে।
- ৩। রাজা দেলেগ্স্ মুসলমান হইয়াছে ইহা সর্ববত্র প্রচার করিবার জন্ম 'জোঁ' নামক মুজাতে তাহার নুত্ন নাম মামুদ সাহ মুজিত থাকিবে।

### স্থামী অভেদানন্দ

৪। লাদাকে ইসলাম যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তদ্বিয়য়ে সাহায়্য করিতে হইবে এবং 'লে' সহরে একটী মস্জিদ নির্মাণ করিতে হইবে।

এই সময় হইতে বালতিস্থান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশ হইছে মুসলমানেরা লাদাকে আসিয়া বসতি করিতে লাগিল।

- ৫। তিব্বতের অত্যুৎকৃষ্ট পশম কাশ্মার ভিন্ন অন্য কোথায়ও বিক্রী করিতে পারিবে না এবং তাহার মূল্য চুই টাকায় সাত বাঢ়ি নির্দ্ধারিত থাকিবে।
- ৬। প্রতিবৎসর ১৮টা পোনি ঘোড়া, ১৮টা মৃগনাভি, ও
  ১৮টা শেতচামর কাশ্মারের নবাবকে রাজ্যকর দিতে হইবে। এবং
  নবাব ইহার পরিবর্ত্তে ৫০০ বস্তা চাউল লাদাকে পাঠাইয়া দিবেন।
  এই সকল সর্ত্তে রাজা দেলেগ্স সম্মত হইলে নবাব ফতে থাঁ তাঁহার
  বিপুল বাহিনী লইয়া লাদাক ত্যাগ করিলেন। রাজা দেলেগ্স্
  একটু হাঁপ ছাড়িতে না ছাড়িতে তিববতী ও মোঙ্গলীয় সৈন্তাগণ
  'পাংগংগ' হদের তীর হইতে সদলে আসিয়া তিংগ্মো-গং হুর্গ
  ঘিরিয়া ফেলিল এবং দেলেগ্স্কে লাসার রাজা দেলাই লামার সহিত
  সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য করিল। তাহারা 'মিপাম্ ওয়াংগপো'
  নামক একজন লামাকে দেলাই লামার প্রতিনিধি স্বরূপ লইয়া
  আসিয়াছিল।

এই সন্ধিতে রাজা দেলেগ্রের রাজ্য অনেক পরিমানে কুন্ত

হইয়া গেল। ইহার অপর একটা সর্ত ছিল বে, লাদাকের রাজা প্রতি তিন বৎসরে দেলাই লামাকে ত্রিশ গ্র্যাম্ (grammes) স্থবর্গ, দশটা মৃগনাভি, ছয়থান কেলিকো, একথান নরম স্থতার কাশভ স্বরূপ রাজকর পাঠাইবে।

প্রতি বৎসর লাসা হইতে ২০০ শত চা-ইফ্টক লাদাকে পাঠান হুইবে, সেই চা ভিন্ন অন্ম কোন চা লাদাকে ব্যবহৃত হুইবে না, অন্মাপি লাদাকে এইরূপ নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।

রাজা দেলেগ্ স্ কলমা পড়িয়াও তাঁহার পিতার বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগ করেন নাই। তিনি লাদাকে বৌদ্ধ ধর্ম যাহাতে স্থপ্রতিষ্ঠিত থাকে তজ্জ্য বিশেষ চেফা করিয়াছিলেন এবং লামাদিগকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন।

বাস্গোর মৈত্রেয় বুদ্ধের শুম্কাটী পর্যাটক মাত্রেরই দেখা কর্ত্তব্য । এই স্থানে কঠি, তামা ও সোণার পাত দিয়া প্রস্তুত মূর্ত্তিটী ৮০ বংসর বয়ক মৈত্রেয় বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি ও উহা তিন তলা সমান উচ্চ । এই গুম্কাটী দেলদানের পিতা রাজা 'সেংগে নামজাল' ঘারা নির্ম্মিত (১৫৯০—১৬২০ খৃঃ) । বদিও ইহার মাতা মুসলমান ধর্ম্মানকম্বিণী ছিলেন তথাপি ইনি লামাদিগের হ্যায় রক্তবর্ণের পোষাক শরিধান করিয়া থাকিতেন ও বৌদ্ধ এবং তান্ত্রিক ধর্ম্মে বিশেষরূপে অনুরক্ত ছিলেন । ইনি বাস্গোর নিকটবর্তী অনেক স্থানে মন্দির মঠাদি নির্মাণ করাইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অক্তর্জন করিয়া গিয়াছেন।

#### স্থামী অভেদানন্দ

ইনি "স্তাগ-সাঙ্গ-রম-চেন" নামক বিখ্যাত "ব্যাদ্র লামা"কে লাদাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনান।\*

বাস্গো পাহাড়ের উপরক্ত প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও মঠাদি দেখিতে চেষ্টা করিয়াও আমরা সক্ষলকাম হইলাম না, কারণ যে লামাটীর নিকট চাবি থাকে তিনি তথন 'লে'তে গিয়াছিলেন, যাই হোক আমরা কিয়ৎক্ষণ পরেই পুনরায় অখারোহন করিয়া নীমুর দিকে অগ্রসর হইলাম। নীমু এই স্থান লইতে ৪ মাইল। আমরা গ্রামের মধ্যস্থল দিয়া যাইতে লাগিলাম। পথের তুই ধারেই শস্ত ক্ষেত্র। তথায় লামা স্ত্রী-পুরুষ, বালক ও বালিকাগণ কাজ করিতেছে।

গ্রামটীর এক ধার ঢালু ও অপর ধার উচ্চ এই কারণে শস্তক্ষেত্র-গুলি ঠিক সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে নামিয়াছে। একটী অস্থায়ী ঝরণা চার পাঁচ দিন হইতে এই পথে প্রবাহিত হওয়াতে পথকে অত্যন্ত কর্দ্দমাক্ত করিয়াছে। উহা শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যাইবে। এইরূপ মধ্যে মধ্যে হইয়া থাকে। প্রাচীন সহরের ধ্বংসাবশেষ ও আধুনিক

<sup>\*</sup> বাসগোর নিকটছ "লিঙ্গ দেদ" নামক স্থানে যে মণি দেওরালটী আছে তাহা স্তান সাক রস চেনের নির্মিত। ইনি মধ্য তিবেতের হিমিশ চেমরে, এশিস্গঙ্গ, ও হান্লে গুম্ফা প্রতিষ্ঠিত করেন ও ভারত-বর্ষের কাশ্মীর, হিন্দুছান, উন্থান (পন্ম সম্ভবের জন্মস্থান) প্রভৃতি পর্যাইন করিয়া যান। ইহাকে "ব্যান্ত লামা"ও কহিয়া থাকে।

গ্রামের ঘর বাড়ী দেখিতে দেখিতে আমরা গ্রামের প্রান্তভাগে জাসিয়া পৌছিলাম। এই স্থানে চারিটী জাঁতা কল (পান চাকী) একটী বৃহৎ ঝরণার জলের স্রোতে ঘুরিতেছে। তাহাতে যব হইতে ছাতু ও আটা প্রস্তুত হইতেছে।

গ্রাম হইতে বাহির হইয়া আমরা ৫ মাইল বিস্তীর্ণ একটী উমুক্ত অধিত্যকার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মাঠটা দেখিয়া প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সমতলক্ষেত্র পাইয়া স্বামিজী ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। গণিয়া পিছনে মালবাহী ঘোড়ার সঙ্গে আসিতে লাগিল। মাঠটা ধুলা, বালি ও নুড পাথরে এইরূপ পূর্ণ যে তাড়াতাড়ি চলা যায় না। প্রথর রৌদ্রতাপে চারিদিক শুদ্ধ মরুভূমির স্থায়, কোথাও এক বিন্দু জলের চিহ্নও নাই। দূরে 'নীমু' গ্রামখানি ঠিক মরুভূমির মধ্যে 'ওয়েসিসের' স্থায়, দেখা যাইতেছে। ইহাই 'জারগ্যাল' ময়দান, যথায় নবাব 'ফতে থাঁ'র সহিত মোঙ্গোলীয়গণের যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা পূর্বেৰ উল্লিখিত হইয়াছে। পথপ্রদর্শক আমাদিগকে যুদ্ধের স্থান সকল দেখাইয়া দিতে লাগিল। মাঠটীর মধ্যস্থলে প্রায় দেড় ফার্লং লম্বা একটী বৃহৎ মণি-দেওয়াল আছে। প্রায় একলক্ষা---"ওঁ মণি পামে হুঁ" লেখা পাথর ইহার উপর রহিয়াছে। ইহাই 'লিঙ্গ সেদের' মণি-দেওয়াল। ক্রমে আমরা নীমূতে আসিয়া পৌছিলাম ৷

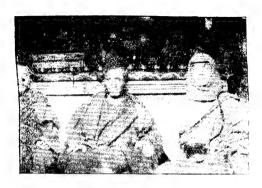

'লে' গুন্দা। উপরে মৈত্রের বুদ্ধের মুখ [পৃঃ—১৭২



হিমিশ্ মন্দিরের দারে স্বামিজী ও কোষাধ্যক্ষ লামা [ প্রঃ—২৮০

## স্বামী অভেদানন্দ

আমাদিগকে আসিতে দেখিয়া ডাক-বাংলোর তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহিরে আসিল ও সেলাম করিল। ভাকবাংলোর চারিদিকে সরকারী বাগান। স্থানটী বেশ ছায়াপুর্ণ। পুজনীয় অভেদানন্দ স্বামিজী এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন 🕆 তখন বেলা তিনটা, কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া ঠিক হইল যে. আজ এখানে না থাকিয়া আরও ১২ মাইল যাইয়া "পিতৃক" গ্রামের ডাকবাংলোয় রাত্রি বাস করা হইবে। 'পিতৃক' হইতে 'লে' মাত্র ৬ মাইল। তাহা হইলে কাল প্রাতে পিতৃকের বিখ্যাত গুম্ফা দর্শন করিয়া রৌদ্র প্রথর হইবার পূর্বেই 'লে'তে পৌছান চলিবে। কিন্তু সাসপুলের যোডাওয়ালারা তথায় যাইতে সম্মত হইল না। তাহারা নিজেদের পড়াও ব্যতীত অপরের পড়াওতে যায় না। সাসপুল হইতে 'নীমু' একটী পড়াও আবার 'নীমু' হইতে 'লে' আর একটী পড়াও। স্বভরাং এই স্থান হইতে 'লে' বা 'পিতৃক' যাইতে হইলে নুতন ঘোড়া ভাড়া করিতে হয়। পরিশ্রান্ত যোড়া লইগ্র তাড়াতাড়ি চলাও যায় না, এই কারণে আমরা ঠিকাদারকে নুতন **৪টা ঘোড়া আনিতে বলিলাম, আধ ঘণ্টা মধ্যে ঘোড়া আসিয়া** পোঁছিল। ঘোড়াওয়ালার। আমাদের সহিত 'হিমিশ' পর্যান্ত যাইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা বলিল, 'লে' হইতে 'হিমিশ' অন্য একটা পড়াও। তাহাদের কাহারও এক পড়াওএর বেশী যাইবার অধিকার নাই : 'হিমিশ', যাইতে হইলে 'লে'র যোড়া

ওয়ালার। যাইবে। এই স্থুদূর পার্ববত্য প্রদেশে আমেরিকার Labour unionএর ভাব বর্তমান দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম! বোড়াগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া মাল পত্র যথাযথ ভাবে বাঁধিয়া আমরা পুনরায় রওনা হইলাম। তখন বেলা প্রায় চারিটা। রাত্রি হইবার পূর্বেবই 'পিতৃক্' যাহাতে পোঁছিতে পারি তৰ্জ্জ্য যোড়া ক্রত চালাইতে লাগিলাম। এইবারে যে যোডাগুলি পাইয়াছি, সকলগুলিই খুব ভাল। আমরা নীমুগ্রাম ও নদী পার হইয়া কতকগুলি মণি দেওয়াল ও শস্তক্ষেত্র পিছনে ছাড়িয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম ও একটা বৃহৎ পর্বতের উপর চডিতে লাগিলাম। খাড়া চড়াই। মধ্যে মধ্যে কেশ বেগ পাইতে হইল। প্রায় আধ ফটা কাল কস্রতের পর আমরা পাহাড়ের সর্বেবাচ্চস্থানে উঠিলাম। স্থানটা প্রায় ১৪,০০০ ফিটু উচ্চ । চারিদিকে প্রবল ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। উপরে বিস্তীর্ণ অধিত্যকার দশ্য অতিশয় মনোহর। প্রায় ২০ মাইল স্থান ব্যাপিয়া খোলা ময়দান। দুরে কারাকোরাম পর্বরতমালা চিরতুষারে মণ্ডিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। এইবারে পথ ররাবর উৎরাই। ময়দানে ঢাল পথে যোড়াগুলি ক্রত বেগে চলিতে লাগিল প্রায় ৩ ঘণ্টায় ১০ ই মাইল আসিয়া "ফিয়াং নালা" নামক উর্বের উপত্যকায় আসিয়া পৌছিলাম। একটা স্থাপতল জলপূর্ণ বরণা যেন পথিকের ত্রু দুর করিবার জন্ম কুল কুল শক্তে প্রবাহিত হইতেছে। পথের

## স্বামী অভেদা<del>নন্দ</del>

এক পার্ষে একটা স্থন্দর সরকারী বাগনি। বাগানের ছায়ায় আমরা কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। তথায় তাঁবু খাটাইবার অনেক স্থন্দর স্থান রহিয়াছে। বাগানে ডাক হরকরাদের একটা ফাঁড়ি আছে। এই স্থান হইতে 'নীমু' আড়াই ডাক, আরো অর্দ্ধ ডাক যাইলে আমরা 'পিতুকে' পৌছিব। এক ডাক অর্পে চার মাইল। উপত্যকার মধ্য দিয়া ঝরণাটী বহু দূর পর্যাস্ত প্রবাহিত হইয়াছে। যত দূর পর্যাস্ত ঝরণাটী দেখা যাইতেছে, ইহার তুই পার্ষে অসংখ্য বৃক্ষ ও জঙ্গলে পূর্ণ। চারিদিকে বৃক্ষ, লতা, জলহীন বালুময় মরুভূমি আর মধ্যে এই অন্তুত উর্বরহতা শক্তিপূর্ণ স্রোভস্থতী, বাস্তবিকই কি রমণীয়!

এই স্থানের অল্প দূরেই পাহাড়ের উপর বিখ্যাত "ফিয়াং গুন্ফা" বিজ্ঞমান । দূর হইতে চিত্রের ন্থায় ইহার দৃশ্য বিশেষ নরনরঞ্জক । গুন্ফাটী বন্ধকালের প্রাচীন; উহার বরস ৪০০ বংসরেরও অধিক এবং এই প্রাদেশের অনেক পুরাতন ঘটনার সহিত সংশ্লিস্ট। অধিক সময় নাই বলিয়া আমরা এবার আর উহা দেখিতে যাইলাম না। ফিরিবার সময় যাইব ঠিক হইল।

আরও তিন মাইল পথ যাইয়া আমরা পুনরায় একটা বড় নদীর ধারে আসিয়া পৌছিলাম। ইহার তীর ধরিয়া কিয়ৎদূর যাইতেই 'পিতৃক' ডাকবাংলোয় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন সন্ধা উত্তীৰ্ণ হইয়া গিয়াছিল। অতি মনোহর স্থানে বাংলোটি

অবস্থিত। চারিদিকে কুদ্র কুদ্র পাহাড় ও বাগান, নিকটে একটী কুদ্র ঝরণা প্রবাহিত। বাংলোর জলের অভাব উহা হইতেই পুরণ বাংলোর চোকিদারকে তাহার বাড়ী হইতে ডাকাইয়া আনিতে হইল। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ঠিকাদার সরবরাহ করিল। আজ সমস্ত দিন অনেক পরিশ্রাম হইয়াছে বলিয়া আমরা তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করিয়া শয়ন করিলাম। সমস্ত রাত্রি ঘরের চিমনিতে আগুন জালিয়া রাখিতে হইল কারণ শীত অতান্ত অধিক। রজনী প্রভাতে আমরা প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়া পুনরায় যাত্রার জন্ম প্রস্তুত হইলাম কিন্ত এক ঘণ্টার অধিক হইয়া গেল তথাপি সহিসরা আসিল না। রাত্রে শুইবার জন্ম তাহারা নিকটবর্ত্তী গ্রামে তাহাদের আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়াছিল। প্রভাষে আসিতে বলিয়া দিরাছিলাম তথাপি এই অবস্থা। আমাদের পার্শ্বের কামরায় একজন খেতাঙ্গ ছিলেন। তাঁহার সহিসেরও ঐ হাল : তিনি ত চটিয়া লাল। কিয়ৎকণ চীৎকার করিয়া শেষে চাবক হাতে করিয়া বসিলেন । পরে বহু বিলম্বে যখন তাহারা দয়া করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, সাহেব ব্যান্তের মত লক্ষ দিয়া উঠিয়া লামা চুইটীর অঙ্গে ৫৷৬ যা চাবুক ও ৪।৫টী সবুট রুটিশ পদাঘাত সজোরে বসাইয়া দিলেন। সকল যোডাওয়ালারা ভয়ে থরহরি কম্প। এইরূপ অত্যাচার দেখিয়া স্বামিজী অৰাক্ হইয়া রহিলেন কিন্তু কিছু বলিলেন না। হোড়া-ওয়ালাদের ব্যবহারে তিনি কেবল বলিলেন, ইহাদিগকে বকশিস

### স্থামী অভেদানন্দ

দিব না। মালপত্র বাঁধিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলাম। এই প্রেদেশের লামারা মাঝে মাঝে সাহেবদের হস্তে উত্তম মধ্যম প্রহার লাভ করে। আমরা বৌদ্ধ খর্ববু ডাক বাংলোয় এই প্রকার ঘটনা আর একবার প্রভাক্ষ করিয়াছিলাম।

বরাবর সিন্ধনদের এক শাখা-নদীর ধারে ধারে আসিয়া প্রায় এক ঘণ্টা পরে 'পিতৃক' গুম্ফার নিকট আসিয়া পৌছিলাম। 'লে' উপত্যকার উপর গুম্ফাটী অবস্থিত। দূর হইতে দেখিতে চিত্রের স্থায় মনোহর। এই গুম্ফা ৫০০ বৎসর পূর্বেব গ্যামপো বুমল্ডে কর্ত্তক নির্দ্মিত হইয়াছিল। পাহাড়টীর পূর্বব ধারে 'পিতুক' গ্রামখানি অবস্থিত। গ্রামবাসীদের ঘর, শস্ত ক্ষেত্র প্রভৃতি মতি পরিকার, পরিচছন। কোথাও অল্ল মাত্রও আবর্জ্জনা নাই। পাহাড়ের গাত্র বহিয়া গুম্ফার উঠিবার সিঁড়ি। পথটা বেশ চওড়া ও স**হজ**। নিম্ন হইতে বরাবর ঘোড়ায় চড়িয়া আমরা উপরে উঠিতে লাগিলাম। অর্দ্ধ মাইলে প্রায় ১,০০০ ফিট চড়াই করিয়া গুম্ফার ঘারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। স্থন্দর কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তারের ফটক। পার্ষেই একটা ছর্ত্তেন ও পরমেশরা। আমরা ঘোড়া হইতে নামিয়া পাথরের উপর বসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতে লাগিলাম: এমন সময় একজন সন্ন্যাসী লামা আসিয়া আমাদিগকে মঠের ভিতরে লইয়া গেলেন ও বসিবার ঘরে পিঁডিতে বসাইয়া কাঠের বাটিতে লাসার চা-সিদ্ধ জল, মাখন ও লবন দিলেন। একটী কাঠের বাটিতে

. ভাজা যবের ছাতু ও একটা কুদ্র হাড়ের চাম্চে দিলেন, আমরা চাম্চে করিয়া ছাতু লইয়া চা-র সহিত মিশাইয়া খাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। এই ঘর্রটাতে সকলে আহার করেন। সকলের বসিবার জন্ম ৭৮ খানি ছোট খুরসী পিঁড়ি ও তুই তিন খানি ছোট ছোট টুল রহিয়াছে। এইগুলির উপর পাত্র রাখা হয়। এক পার্ষে বড় লামার বসিবার জন্ম একটী গদি পাতা ও একটী টুলের উপর ছাতুর কেটুকো ও চা পানের কাঠের বার্টি রক্ষিত আছে। এই ঘরটীর চুই পার্ষে চুইটা দরজা। একটা রাক্ষাঘরে ও অপরটা বড় লামার শুই-বার ঘরে যাইবার। প্রথমে আমরা রাক্সাঘরে প্রবেশ করিলাম। জুতা পায় ছিল, কেহ কিছু আপত্তি করিলেন না। ঘরটা বেশ পোতানি মাটী লেপা ও পরিকার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু দেওয়াল ও ছাদ ধোঁয়ায় ও ঝুলে কৃষ্ণ বর্ণ। ঘরে ছইটা জানালা আছে। ছইটা তোলা উনান। উনানগুলি উচ্চে প্রায় তুই হাত। ঠিক কয়লার উনানের মত. কিন্তু কাঠে জালান হয়। একটা উনানে চা সিদ্ধ হইতেছে। কয়েকটা পিতলের ডেক্চি, কাঠের হাতা তাড়, কেটলি প্রভৃতি রহিয়াছে। লামাজী রন্ধন করিবার সময় খুরসী পিঁড়িভে বদেন। এক পার্শ্বে একটা লবনের কেটুকো ও কিছু ভেড়ার চামভায় জড়ান মাখন রহিয়াছে। পার্শের বরখানি লামালীর শয়ন গৃহ। বরে ঢালা গদি পাতা। তিনটী ডাকিয়া রহিয়াছে। আলনায় অনেকগুলি কাপড় চোপড়, কুলুঙ্গিতে নানা

### স্থামী অভেদা

প্রকারের Photograph, কোন খানি লামান্সার, কোন খানি দেলাই লামার, কোন খানি তাসি লামার. কোন খানিতে অনেকগুলি লামার ছবি একত্র (Group) তোলা হইয়াছে। সাদা কাগজ, পাণবের দোয়াত, শরের কলম, কিছ কালি ও কয়েক খানি চিঠি বিছানার উপর রহিয়াছে। চিঠিগুলি আমাদের দেশের মত নহে। ইহা লম্বায় প্রায় এক হাত ও চওড়ার মাত্র ২ ইঞ্চি। ইহা লেখা হইলে পাকাইয়া বাঁশের চোঁঙ্গার মধ্যে পুরিয়া পাঠাইতে হয়। কয়েক খানি হাতে আঁকা ছবি দেওয়ালে টাঙ্গান রহিয়াছে। অন্য একটা কুলুঙ্গিতে কয়েক খানি পুঁখি ও ঘরের কোণে প্রায় ১০ জোড়া উৎকৃষ্ট জুতা রহিয়াছে; তাহার কোন জোড়াটী জরীর, কোনটা লপেটার মত, কোনটা নাগরী ধরণের, আবার কোনটা এত ছোট যে, মাত্র ৬।৭ বছরের ছেলের পারেই লাগে। লামাজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, উহা কোন "গো-ৎস্থলের" (লামা শিশু শিক্ষানবাশের), অস্থ একটা কুলুঙ্গিতে কতকগুলি পিত্তল ও তামা নির্শ্বিত কুদ্র কুদ্র দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে "স্তর স্থন্দরী" ও "কর্ণ পিশাচ স্থন্দরী"র নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই সকল তন্ত্রের দেবদেবী, সিদ্ধাই প্রিয় সাধকের উপাস্ত।

আমরা মঠের ত্রিভলের ছাদ্রে উপর উঠিয়া 'লে' উপত্যকার অতুলনীর সৌন্দর্যারাজি দেখিতে লাগিলাম। স্বামিজী অনেকগুলি photo লইলেন। দুরে 'ফিয়াং' গুম্ফা, 'লে' সহর, 'স্তোক' গ্রাম,

সিন্ধু নদ ও তাহার ৫।৬টা শাখা এবং চারি ধারে প্রায় ৫০ মাইল হান ব্যাপি উন্মুক্ত উপত্যকার অতি স্থান্দর দৃশ্য, দর্শকের মনে চিরদিনের জন্ম ক্ষাক্ষত হইয়া থাকে। দক্ষিণে তুবার ধবল হিমালয় পর্ববিত্যালা। উত্তরে ভারতের শেষ পাহাড় কারাকোরাম বিশাল দেহ বিস্তার করিয়া সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করিতেছে, পূর্ব-দক্ষিণে তুবার মণ্ডিত কৈলাশ পর্বত্যালার শৃঙ্গগুলি বেন পক্ক কেশ মণ্ডিত বুজ মহাদেবরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ছাদের কার্নিশে বড় বড় পিপার মত মণিচক্রা, কাল কাপড়ে আর্ত নিশান ও তাহাতে ভেড়ার শিং, কাল চামর, ত্রিশূল প্রভৃতি টাঙ্গান রহিয়াছে।

মঠের বিতলে ছোট ছোট কুঠরীর ভিতর লামাদের শরন গৃহ।

ঘরে সামান্ত শ্যা, মণিচক্র, প্রদীপ, পুঁথি প্রভৃতি ব্যতীত বিশেষ

কিছুই নাই! ঘরগুলিতে জানালা ও আলো ভাল নাই।

বারান্দায় একটী রহৎ মণিচক্র রহিয়ছে। এই সময় একটী ঘটনা

ঘটিল—একজন লামা নিজ কুঠরা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ঐ

মণিচক্র নিজ কল্যাণে ঘুরাইয়া দিলেন ও প্রণাম করতঃ চলিয়া

গেলেন এম্ন সময় আর একজন লামা অন্ত কুঠরী হইতে বাহির

হইয়া আসিয়া উহা থামাইয়া দিলেন ও প্রণাম করতঃ পুনরায়

ঘুরাইয়া দিয়া যেই প্রণাম করিতে যাইবেন অমনি পুর্বোক্ত লামা

উদ্যত্তবৎ আসিয়া উহা থামাইয়া দিয়া পুনরায় ঘুরাইয়া দিলেন, ও

"কেন ভুমি আমার চক্র থামাইলে" বলিয়া ছিতীয় লামাকে একটী

যুসি মারিলেন। ক্রেমে উভরে উভরকে জড়াইরা ধরিরা বারান্দার পড়িরা গড়াগড়ি বাইতে লাগিলেন। গোলমাল শুনিরা একজন বৃদ্ধ লামা বাহির হইরা আসিরা উভরকে ছাড়াইরা দিলেন ও সকল কথা শুনিরা উভরের নামে চক্রটীকে যুরাইরা দিলেন, তবে লামা ফুইজন ঠাণ্ডা হইলেন।

মঠের প্রথম তলে শাকাথুবার বৃহৎ মূর্ব্তি ও পূজার স্থবৃহৎ অন্ধকার হল ঘর। ঘরটা পরিপাটীরূপে সাজান ও ধুপ গুগ গুলের সৌরভে আমোদিত। আমরা বুদ্ধদেবকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া মন্দিরে পূজার জন্ম কিছু অর্থ প্রদান করতঃ লামাজীর নিকট হইতে বিদায় লইলাম ও পাহাড়ের নীচে নামিয়া আদিলাম।

এই গুম্ফা হইতে অল্প দূরে "কাণ্ডটী" গুম্ফার ধ্বংসাবশেষ বিভ্যমান। উহা বিগত বাল্তি যুদ্ধে মুসলমান কর্তৃক বিনষ্ট হয়। এই স্থান হইতে লে সহর ৪॥ মাইল। ক্রমাগত মৃত্ চড়াই। (৪॥ মাইলে মাত্র ১,০০০ ফিট উচ্চে উঠিতে হয়)। সমস্ত পথ মাঠের উপর দিয়া গিয়াছে। মধ্যে কোন বাধা নাই, সেই জন্ম 'লে' সহরটী সম্পূর্ণরূপে দেখা যাইতে লাগিল। পথ বালুতে পূর্ণ। স্থানে স্থানে নানাবিধ গাছের সরকারী বাগান। 'লে'র নিকটবর্তী হইয়া আমরা পথের তুইদিকেই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাইল্য় গাইলাম। এই গুলিকে "তেওয়ার পাহাড়" কহে। এই স্থানে একটী ঘোড়া পৃষ্ঠ হইতে একজন লামাকে ফেলিয়া দিয়া

তীরের মত ছুটিতে লাগিল। কয়েক জন ইয়ারকান্দি উহাকে ধরিতে ছুটিল। খারাপ যোড়া লইয়া এই দিকে পথ চলা অত্যস্ত বিপদ জনক। যদি এই তুর্ঘটনা কোন পাহাড়ের উপর ঘটিত তবে নিশ্চয় আজ সোয়ারীর প্রাণ যাইত। ময়দানের পথ বলিয়া বাঁচিয়া গেল। পথের পার্শ্বে একটা স্বৃত্তৎ মনি-দেওয়াল ও ছর্ত্তেন রহিয়াছে। ইহাই এই প্রদেশের মধ্যে সর্ববাপেক্ষা বৃহৎ। পূর্বেব বলা হইয়াছে যে, ইহার দৈর্ঘ্য ৮৫০ পা।

বেলা প্রায় ১০টার সময় আমরা "লে" সহরে আসিয়া পৌছিলাম। তছণীলদার মহাশয় আমাদিগের পরিচয় পত্র তুইখানি দেখিয়াবাসের জন্য উজির মহাশয়ের বাগান বাড়ীতে বন্দোবস্ত করিয়াদিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজনক্রিয়া তহণীলদার মহাশয়ের বাঙ়ীতেই হইল। কিয়ৎকাল বিশ্রামাদির পর শ্রীনগর, লাহোর, বেলুড় মঠপ্রভৃতি স্থানে আমাদের নির্বিস্তে পৌছান সংবাদ স্বামিজী পত্রের দারা জানাইলেন। রাত্রে জীষণ শীত পড়িল। সমস্ত রাত্রি ঘরের চিম্নিটী প্রজ্বলিত রাখিয়াও ভাল নিজা হইল না। প্রাতে উঠিয়া দেখি অত্যন্ত তুমার পাত হইতেছে। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে চারিদিক বরকে সাদা হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল যেন পৃথিবীর উপর

<sup>\*</sup> পাঠক মানচিত্রে লে সহরটী অক ৩৪°১০ উ: এবং ত্রাঘি ৭৭°
৪০ পু: স্থানে দেখিতে পাইবেন। সহরটী সমুত্র হইতে ১১°৫০০ ফিট
উচ্চ। ইহা 'জ্ঞাজা' গিরিবরের র সহিত সমান উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত।

### স্থামী অভেদা<del>নক</del>

কে একখানি সাদা চাদর বিছাইরা দিয়াছে। এই প্রকার বরক্ষ পড়া অপূর্বব দৃষ্টা। চারিদিকের পাহাড় ও গাছগুলির দৃষ্টা আরো স্থান্দর হইয়াছে। বাংলা দেশে দেখাইবেন বলিয়া স্থামিজী কয়েক-খানি Photo ভূলিয়া লইলেন।

প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া আমরা সহরটী ঘুরিয়া দেখিবার জন্ম বাহির হইলাম। তহশীলদার মহাশয় একজন পথ-প্রদর্শক সঙ্গে দিলেন। লোকটী লামা কিন্তু বেশ হিন্দী কহিতে পারে।

"লে" সহর একটা বৃহৎ বাজার মাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নানা স্থানে ইয়ারকান্দি, ত্রাদ্ ও পাঞ্জাবী সওদাগরের। পশুর লোম, সোহাগা, নাম্দা, চরশ প্রভৃতির কেনা-বেচা করিতেছে। কাশ্মীরের বড় বড় শাল ও আলোয়ানের কারখানা গুলিতে এই স্থান হইতেই পশম যাইয়া থাকে। বাজারে কতকগুলি ত্রব্যের মূল্য এই রূপ। যথাঃ—

নামদা ৩ টাকার ১ খানি।
পাশম ॥৮/০ হইতে ১॥০ টাকা সের।
লাসা চা ৮ টাকা সের।
আলু ৯/০ সের। ছধ ॥০ সের।
ঐ ইয়ারকান্দি (হাতি শুঁড়)।০ সের।
Vaseline ১ কোটা ৯/০
Baking-powder ১।০ কোটা।

## পরিব্রাজক .

লামাদের মনিচক্র ২ টাকার ১টী।
কাঠ ৮০/০ মণ। চাল দেড় সের টাকার।
চিনি ১।০ সের। কেরোসিন তৈল ৮০ বোতল।
ভেড়া অথবা পাঁঠার মাংস ৮০/০ সের।
খোবানি ॥০/০ সের।
ডিম ।০/০ ডজন।
সাদা কাগজ ১ তা তুই পয়সা।
চামরী গাইয়ের মাখন ॥০/০ পোরা। পোঁয়াজ।০/০ সের।
ইত্যাদি—

দেশীয় ও বিদেশীয় লোকদিগের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল দ্রব্যই বাজারে পাওয়া যায়। বাজারে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। কোখাও লাদাকী স্ত্রীরা মেটে কলসী করিয়া 'ছাং' স্থরা বেচিতেছে, কোখাও বছ স্ত্রীলোক পিঠে ঘাসের বোঝা বাঁধিয়া খরিদারের অপেকাম দাঁড়াইয়া আছে। বাজারের মধ্যস্থলে একটী ইংরাজী পোটি টেলিগ্রাফ অফিস। শ্রীনগর হইতে এই পর্যান্ত ডাক ও জাক্র আছে। ইহার পর আর কোখাও নাই।

শীতকালে ( যখন চারি দিকের পথ ঘাট বরফে ডুবিয়া থাকে ) বাজারটা বন্ধ হইয়া যায়। পরে এপ্রেল মাস হইতে বরফ গলা স্থক্ত হইলে সওদাগরেরা পুনরার আসিতে থাকে।

বাজারের রাস্তার তুই ধারেই ঘর। ঘরগুলি কাঁচা ইট

### স্বাদী অভেদানন্দ

পাণর, কঠি ও মাটী দিয়া নির্ম্মিত। পাকা ইটের বাড়ী খুব কম।
সকল বাড়ীর ছাদগুলি চুইধারে ঢালু। বরফ পড়িলে গড়াইয়া
যায়। বাজারটী লম্বায় প্রায় ২ ফার্লং। ইহার প্রবেশের পথে
একটী নহবৎখানার মত তোরণ রহিয়াছে। তাহার পাশেই একটী
( Allopathic ) ঔষধের দাতব্য চিকিৎসালয়।

বাজারের শেষে একটা অল্প উচ্চ পাহাড়ের মাথার উপর প্রাচীন প্রাসাদ, লামাদের মঠ ও অন্যান্ত কয়েকটা বাড়া অবস্থিত। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এইগুলি "দেঙ্গী নামজালের" কীর্দ্তি। প্রাসাদটী ১০তলা উচ্চ। ইহার উপর হইতে সহরের চতুর্দ্দিক অতি স্থান্দর ভাবে দেখা যায়। মনে হয় যেন কলিকাতার মন্তুমেণ্টের (Monument) উপর উঠিয়াছি। সহরের উত্তরে কৈলাশ পর্বত্ত মালার চিরতুষার মণ্ডিত পর্ববত্তগুলি অভ্রভেদী তুঙ্গালিরে দণ্ডায়মান। উচ্চতার প্রায় ২৮,০০০ ফিট্, দক্ষিণে লোহিত পর্ববত্তগুণী অব্বিত্ত। ইহার পাথরগুলি সব লাল ও বড় স্থান্দর দেখিতে, ইহার উচ্চতা ২২,০০০ ফিট্, প্রাত্তকালে ইহার উপর সাদা বরক পড়িয়া-ছিল, তাই দেখিতে ঠিক অতি স্থান্দর ছবির মত।

প্রাসাদের ভিতরে বড় বড় ঘর, পূর্বের ইহার দেওয়ালে কারু-কার্যা ও চিত্রাদি অন্ধিত ছিল তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। সভা গৃহ, মন্ত্রণা গৃহ প্রভৃতির নির্ম্মাণ কৌশল এইরূপ স্কুন্দর যে, দেখিলে। মনে হয় যেন সেদিনকার ভৈরী। এই প্রাসাদ সংলগ্ন যে মঠটা রহি-

#### শারব্রাজক

য়াছে উহা বছবার লুক্তিত হইয়া ক্রমে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। খুষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে 'স্কারদু'র মুসলমান শাসন কর্ত্তা সর্দার 'শের আলী' ইহার অনেক বিগ্রহ ও হাতে লেখা প্রাচীন পুঁথি অগ্নি সংযোগে নষ্ট করিয়া দেন। কাশ্মীরের সেনাপতি 'জোরয়ার সিং'ও বহু দেবমূর্ত্তি ও পুঁথি ধ্বংস করেন। মঠের পাঠাগারের মধ্যস্থলে মেজেতে প্রায় ২ মণ ছিন্ন কাগজ সংগৃহীত রহিয়াছে। এইগুলি প্রাচীন পুঁথি সকলের ছিন্ন পত্র। উহা হইতে একখানি পত্র আমরা লামাজীর নিকট হইতে চাহিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই দিতে श्रीकात श्रेरलन ना । विलालन, उंश डांशानत भन्न श्रुष्टकत अःग । উহা অন্য লোকের হাতে দিতে নাই। এই মঠের দেড তলা সমান উচু মৈত্রেয় বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তিটী দেখিবার যোগ্য; ইহাদের রুচী কিন্ধপ তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহারা মনে করেন ষত বড় মূর্ত্তি করা যায় ততই স্থম্পর হয়। মূর্ত্তির গৌরবর্ণ কান্ডি, মুখ চোখের করুণাপূর্ণ ভাব অবশ্য খুবই ভাল হইয়াছে।

এই স্থান হইতে আসিরা আমরা ডাকবাংলোর সরকারী বাগান,
মুসলমানদের কবরভূমি, লামাদের শ্মশান (এই স্থানে প্রত্যেক
পরিবারের সভন্ত শবদাহ স্থান নির্দিষ্ট আছে), বিচারালর প্রভৃতি
দেখিতে লাগিলাম। বাজারের অল্প দূরে লামাদের পোলো খেলার
মাঠ। লামারা প্রভাহ বৈকালে যোড়ার চড়িরা এইস্থানে পোলো
খেলিতে আসেন। তখন যোড়ার চার পায়ের যুংখুরের মৃত্ব মধুর

### স্থামী অভেদানন্দ

ধ্বনিতে মাঠটী পূর্ণ হইয়া উঠে। এই মাঠ একটী পাহাড়ের কোলে অবস্থিত।

সিমলা পাহাড় হইতে অনেক পাহাড়ী সওদাগর চামড়ার কোট, চামর প্রভৃতি কিনিতে এই স্থানে আসিয়া থাকে। 'লে' হইতে সিমলা পর্য্যন্ত পথটী ৪৩০ মাইল দীর্ঘ। উহা চলিতে বিশেষ কম্ফকর নহে। পাহাড়ীরা ইউরোপিয়ানদিগকে এই পথে চলিতে দেয় না।

হিয়ারকান্দ' এই স্থান হইতে ৪৭৭ মাইল, পথে কারাকোরাম পর্বতে ১৮,২০০ ফিট উচ্চ একটী গিরিবল্ব অতিক্রম করিতে হয়। পথে কিছুই পাওয়া যায় না। কেবল পাহাড় ও বরফ। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সমস্তই এই সহর হইতে লইয়া যাইতে হয়। রাত্রি যাপনের জন্ম তাঁবু লইতে হয়; নচেৎ পথে তুষারপাত হইলে বিপদের সম্ভাবনা। সঙ্গে জ্বালানি কাঠও লইতে হয় কারণ পথে কোথাও একটীও গাছ নাই।

'লে'তে মোরেভিয়ান মিশনারীদের একটা অবৈতনিক বিছালয় রহিয়াছে, উহাতে প্রায় ৪০।৪৫ জন লাদাকী বালক তিবকতীয় ভাষা ও ইংরাজী শিক্ষা করে। খাল্সার পান্ত্রী সাহেব আসিয়া মধ্যে মধ্যে সহরে খুফুধর্ম্ম প্রচার করেন।

বান্ধারের অল্প দূরে, ডাকবাংলোর নিকট, লে-র British Joint Commissioner সাহেবের বাংলো। নিকটেই একটা ক্ষুদ্র ঝরণা প্রবাহিত ইইতেছে ও দক্ষিণ পার্মে একটা খোলা মাঠ অবস্থিত।

লাদাকীয়গণ বেঁটে ও বলবান, ইঁহাদের চেহারা (সানের অভাবে) ও পোষাক (ধোয়ার অভাবে) অত্যস্ত অপরিকার ও উকুনে ভরা। স্ত্রী ও পুরুষ সকলের মুখই গোলাকার ও বৃহৎ ( তুরাণীয়গণের মত )। সকলেই শ্রামবর্ণ কেইই ফর্সা নহে। পুরুষদের পোষাক একটী গলা হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা পশ্মী পিরান, ইহার বোতাম বা পকেট থাকে না। কোমরে পিরানের উপর চওড়া পশমী পট্টি জড়ান। তাহার ভিতর ছাগলের লোম, টেকো, ছাতুর নাড়ু, গেঁজে, চাকু, তামাকের কোটা, শিংয়ের ছঁকা, ছুঁচ সূতা, চিরুনি প্রভৃতি রাখা থাকে। কোমরে চক্মকি ও পিরানের বুকের ভিতর জলপানের বাটি থাকে। পায়ে কম্বলের বুট জুতা ও গরম পট্টি বাঁধা। মাথায় ইহারা ভেড়ার চামডার টুপি ৰ্যবহার করে। অনেকে গায়ে ভেডার লোম যুক্ত চামডার কোট গায়ে দেয়। কি শীত কি গ্রীম্ম সকল ঋতুতেই ইঁহাদের এই একই প্রকার পোষাক। শীতকালে পথে বাহির হইতে হইলে ইঁহারা গায়ের উপর এতগুলি কাঁথা, কম্বল, লেপ প্রভৃতি চাপান যে দেখিলে মনে হয় যেন একটা সচল বিছানা। সকলেরই মাথায় লম্বা চল বিনান দীর্ঘ টিকি আছে।

ন্ত্রীলোকদের পোষাকও এই একই প্রকার, কেবল তাঁহারা পিঠে একখানি সম্পূর্ণ ভেড়ার চামড়া, কাণের তুইধারে খোপার সহিত তুইখানি ভেড়ার চামড়ার টুকরা ও মাথার মধান্থলে নীল,



হিনিশ্ গুদ্ধার সম্বাহে স্বামিজী ও গনিয়া [পুঃ-২৮০

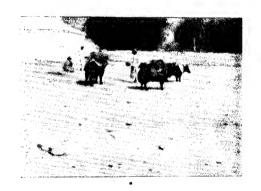

ভারবাহী চামরী য়্যাক হিনিশের পথে গোলাপ বাগে প্র-->৯১

#### স্থামী অভেদানন্দ

লাল, ফিরোজা, প্রস্তৃতি নানা বর্ণের মূল্যবান পাথর গাঁথা একথানি লম্বা চামড়া বাঁধিয়া রাখেন। ইহারা জুতা পরেন কিন্তু টুপি পরেন না।

লাদাকীয়রা সকলেই কৃষিজীবী। যব, ত্রন্থা, গ্রীম (এক প্রকার পাহাড়ে যব) মূলা, আলু, খোবাণী, প্রভৃতি এই প্রদেশের উৎপন্ন দ্রব্য। চামরী ও সাধারণ গাই-এর মিশ্রণে উৎপন্ন "ঝো" নামক এক প্রকার বলদের সাহায্যে চাষের কার্যা হইয়া থাকে। প্রত্যেক গৃহন্থেরই চামরী গাই, ছাগল ও ভেড়ার পাল আছে। পাহাড়ে অনেক জঙ্গলী ছাগল, ভেড়া, সাপু, আমন, কুরেল, হরিণ, ২০ প্রকার বারশিংগা, খরগোস, সাদা নেকড়ে বাঘ এবং লাল ভালুক আছে।

তুই একজন ধনী ব্যক্তি ও মঠের লামার। ব্যতীত সাধারণ লোকে লিখিতে ও পড়িতে জানে না। ইহাদের আহার সাধারণতঃ মাংসের যুস, যবের মগু, ছাতু, যোল, তুধ, চা ( তুধ চিনি বর্জ্জিত ও মুন মাখন সংযুক্ত ), 'ছাং' সুরা ও যবের পিঠার মত কটি।

ইহারা সস্তুষ্টচিত্ত, কর্ট-সহিষ্ণু, অনস ও শান্ত প্রকৃতির কিন্তু মুসলমানগণ প্রতিহিংসা পরায়ণ। সামাজিক বন্ধন কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই অতি সামান্ত এবং সকলেই খুব পরিশ্রমী। ধনী লোক ব্যতীত সকল পরিবারেই স্ত্রীলোকদের মধ্যে বহু

বিবাহ প্রথা প্রচলিত। সকল ভ্রাতা মিলিয়া একটী বালিকার পানিগ্রহণ করে।

তিববতীয় ভাষায় ইহারা নিজেদের দেশকে "পো" কহে। "তিববা" শব্দে ঢিপি ও সময় সময় ছোট পাহাড়কে বুঝায়। ইহা হুইতে এই প্রদেশের নাম "তিববত" হুইয়াছে।

পর দিন সহরের নিকটেই "চুবি" নামক গ্রামে নামজাল সীমো" নামক পর্বতের উপরিস্থিত মঠটা দেখিয়া আসিলাম। উহা অতিশয় পুরাতন। ১৫২০ খুফীব্দে 'ত্রাসী নাম জাল' উহা নিশ্মাণ করান।

'লে-তে' চার দিন অবস্থান করিবার পর আমরা "হিমিস" গুক্ষা দেখিতে যাইলাম। পথটা বরাবর সিন্ধুনদের উপত্যকার মধ্য দিয়া গিয়াছে। স্থানটা লে হইতে ২৪ মাইল পূর্ববিদকে অবস্থিত। পথে কোন পাহাড় নাই। নিকটেই "স্তোক" গ্রামখানি রহিয়াছে। লাদাকের রাজবংশের শেষ বংশধর (জিগসমেদ নামজালের পোক্র শ্রামেদনাম নামজাল কাশ্মীর রাজের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর হইতে) এই স্থানে বাস করিতেছেন। ইনি যে, এই প্রাদেশের ভূতপূর্বব রাজা এখন তাহার কোন চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। জিনি অত্যন্ত অমিতব্যুয়ী। যে ৫০০১ টাকা তিনি কাশ্মীর মহারাজার নিকট হইতে প্রতি বৎসর পাইয়া থাকেন তাহা সকল ব্যয় করিয়া প্রায় ৫০০০১ টাকা ঋণ করিয়া ফেলিয়াছেন। "হিমিস"

# স্থামী অভেদানন্দ

গুক্ষার মোহান্তজী ইহার বর্ত্তমান সম্পত্তি সকল লিখিয়া লইয়া ।

ঐ টাকা ঋণ পরিশোধের জন্য তাঁহাকে প্রদান করিয়াছেন। যত
দিন না তিনি ঐ টাকা স্থদ সমেত তাঁহার সম্পত্তির আয় হইতে
লাভ করিবেন তত দিন তিনি সম্পত্তি ভোগ করিবেন। তিনি
এখনও ঋণ গ্রহণ অভ্যাস পরিত্যাগ করেন নাই। সম্প্রতি ৮০১
টাকা ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া তিনি মহারাজার স্মরণাপক্ষ
হইয়াছিলেন। ইহার বাড়ীতে সর্ববদ। লাদাকীয় রমণীগণ নৃত্য ও
গীতবাছ্য করিতে আসেন, যখন কোন দূরদেশ হইতে কোন গায়িকা
বা নর্ত্তকী আসিয়া থাকেন তখন ইনি তহশীলদার মহাশয়কে
আমন্ত্রণ করিয়া নৃত্য দেখিতে লইয়া যান।

যে প্রাসাদটীতে তিনি বাস করেন তাহা একটী নাতি উচ্চ পর্বতের গায়ে নির্শ্মিত। বাটীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জানালাগুলি দূর হইতে ঠিক্ বড় বড় পায়রার খোপের মত দেখায়। ঐ প্রাচীন প্রাসাদটী সেপাল দানদ্রুব নামজাল ১৮২০ খ্যুটাব্দে প্রস্তর দারা নির্শ্মাণ করেন।

গ্রামথানি অতি ক্ষুদ্র। লোক সংখ্যা শতাধিক হইবে। ইহার পাদদেশ ধৌত করিতে করিতে সিন্ধুনদ প্রবাহিত ইইতেছে।

বিস্তীর্ণ মাঠে কোথাও সিন্ধৃতীরে অবস্থিত শস্তক্ষেত্র কোথাও বাগান প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। পথ বালুকাময়। মাঠের

মধ্যস্থলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিপির মত পাহাড়ের মাথার উপর সন্ম্যাসী লামাদের গুক্ষা অবস্থিত। সিন্ধ নদের পরপারে পাহাডের গা বহিয়া আর একটা পথ রহিয়াছে, উহা দিয়াও 'লে' হইতে হিমিস্ যাওয়া যায়। ফিরিবার সময় আমরা ঐ পথে আসিব ঠিক করিলাম। মাঠের পথটা বেশ সমতল তাই শীঘ্র শীঘ্র চলা যায়। অামরা বেলা আব্দাজ ৩টার সময় হিমিস্ গ্রামের নিকটবর্ত্তী **হইলাম। গ্রামটী সিন্ধর অপর পারে পাহাডের তলা**য় অবস্থিত। হিমিদ মঠ সিন্ধার এই পারে একটা সংকীর্ণ উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। পথ হইতে গুম্ফাটী দেখা যায় না এবং উহার অস্তিত্বও অনভিজ্ঞের নিকট হঠাৎ ধরা পড়ে না। এইরূপ গুপ্তস্থানে অবস্থিত হওয়াতে ডোগ্রা সেনাপতি জোরোয়ারের হস্ত হইতে অনেক সময় বাঁচিয়া গিয়াছে। সিন্ধতীর ছাড়িয়া আমরা সংকীর্ণ উপত্যকার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কত শস্তক্ষেত্র, কত গৃহ দেখিতে দেখিতে প্রায় ২ মাইল পথ যাইয়া উপত্যকার শেষ পাহাডের গায়ে ও পাদদেশে অনেকগুলি বড বড পায়রার খোপের মন্ত বাড়ী দেখিতে পাইলাম। উহাই বিখ্যাত হিমিস্ মঠ। (Hemis monastery.)

প্রায় ১১,০০০ ফিট উচ্চ। এই মঠের বিস্তর ভূ-সম্পত্তি জাছে।

নিকটেই একটা শস্তক্ষেত্র ১৪৷১৫ জন লামা যব কাটিতে

#### স্বামী অভেদানন্দ

কাটিতে সমস্বরে গান গাইতেছিল। আমরা তাহাদের নিকট হইতে মঠে যাইবার নিয়ম জানিয়া লইলাম। একজন লামা মঠের মোহান্তজীকে সংবাদ দিতে গেলেন। পথের বাম পার্মে খাদ ও তাহার পরপারে অনেকগুলি শস্তক্ষেত্র রহিয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বে গৃহস্থ লাদাকীদিগের বাড়ী, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট দেবমন্দির রহিয়াছে: কোথাও অনেকগুলি দেবতার মন্দির একত্রে রহিয়াছে, সেইগুলিতে বিষ্ণু, বুদ্ধদেব, যমরাজ প্রভৃতির মূর্ত্তি প্রস্তারের উপর খোদিত ও নানা বর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে। মঠের নিকটেই অধিকাংশ গ্রামবাসার গৃহ। :কত বালক, বালিকা, স্ত্রী, পুরুষ, লামা, কেহ রাস্তায় আসিয়া কেহ ঘরের ঘুলঘুলি দিয়া, কেহ ছাদের উপর হইতে আমাদিগকে কৌতুহলের সহিত দেখিতে লাগিল। গৃহস্থদের বড় বড কুকুরগুলি ভেউ ভেউ শব্দে আমাদিগের কান ঝালা পালা করিয়া তুলিল। মঠের প্রকাণ্ড ফটকের ভিতর প্রবেশ করিতেই আমাদিগকে ঘোড়া হইতে নামিতে হইল কারণ ভিতরে ঘোড়া যাইবার নিয়ম নাই। পথে একটা বৃহৎ মণিচক্র রহিয়াছে। আচ্ছাদিত পাকা রাস্তা দিয়া কিছুদূর যাইয়া ৩০ × ৪০ গজ লম্বা-চওড়া একটী উঠানে উপস্থিত হইলাম। তৎপর একটী স্থবৃহৎ মহল্লা পার হইয়া আমরা মঠের অতিথি শালায় আসিয়া পৌছিলাম। লামারা আসিয়া তথাকার তালা খুলিয়া দিলেন। অতিথিশালার এক দিকের অংশ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। লামারা অনেকগুলি পর্দা,

শতরঞ্চি প্রভৃতি আনিয়া উহা আবৃত করিয়া দিলেন। আমরা ঘরে আমাদের শ্যাদি যথাযথ স্থানে রাখিয়া অস্থাস্থা মালপত্র খুলিতে লাগিলাম। লামারা হুধ, ডিম, কেরোসিন তৈল, কাঠ, মাখন প্রভৃতি পাঠাইয়া দিলেন ও আমাদের রন্ধনাদির যোগাড় করিয়া দিতে লাগিলেন। লামাগণ সর্ববদাই আগ্রহের সহিত আমাদের নিকট আসিয়া আমাদের যাহাতে কোন বিষয়ে অস্থ্রবিধা না হয় তাহা করিতে লাগিলেন। রাত্রে ভয়ানক শীত পড়িল। ঘরে প্রাইমাস্ ষ্টোভ্টী জালিয়া রাখিয়া আগুণ তাপিতে তাপিতে কোন প্রকারে রাত্রি অভিবাহিত করিলাম।

# হিমিস্ গুক্ষা

স্থামিজী প্রাতঃকালে লামাদের সহিত মঠটী দেখিতে যাইলেন এবং প্রধান লামার অফিস ঘরে যাইয়া বসিলেন \* । লামাগণ এক খানি বৃহৎ খাতা (Visitors' Book) আনিয়া আমাদের নাম ধাম লিখিয়া লইলেন । স্থামিজী ইংরাজী ভাষায় Swami Abhedananda, Vice-President of The Ramakrishna Mission, Belur Math, near Calcutta. স্থাক্ষর করিলেন । স্থামিজী খাতা খানির সমস্ত নাম আগা গোড়া

৩২ বৎসর পূর্ব্বে বরাহনগর মঠ হইতে স্বামী অথণ্ডানন্দ মহারাজজী
 এই শুম্কা দেখিতে আসিয়াছিলেন।

# স্থামী অভেদানন্দ

পড়িলেন কিন্তু একটাও বাঙ্গালীর নাম দেখিতে পাইলেন না।

যৱটা বড়। মেজেতে মাড়োয়ারিদের মত ঢালা বিছানা। অনেক:
গুলি কেরাণী লামা চিঠি পত্র ও হিসাব লিখিতেছেন। মঠের

সম্মুখস্থ প্রধান ঠাকুর ঘর ও দরদালান মেরামত করা হইতেছে।
প্রায় ৩০ জন তিববতী মজুর ও রাজমিস্ত্রী কাজ করিতেছে। মাটা,
পাথর ও কাঠ দিয়া মেরামতের কাজ চলিতেছে। অনেক বালক
বালিকা ও লামা স্ত্রীলোক যোগাড়ের কাজ করিতেছে। প্রধান
মিস্ত্রী স্বামিজীকে ধরিয়া পড়িল, মজুরদিগকে কিছু বক্সিস্ দিতে

হইবে, স্বামিজী তাহাদিগকে কিছু অর্থ দিলেন। মজুরেরা বক্সিস্
পাইয়া আনন্দে ঘুর্বোধা তিববতী ভাষায় ও পাহাড়ী স্কুরে গান
গাহিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

শুনিলাম কাশ্মীরের মহারাজা এই সংকার কার্য্যের জন্ম ত্রিশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। পাঞ্জাবের জোরোয়ার সিং যখন এই প্রদেশ আক্রমণ করেন তখন এই মঠের মোহাস্তজী কাশ্মীররাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন ও তাঁহার যাবতীর সৈম্যকেও মাসের খান্ত দ্রব্য ও বাসস্থান দিতে অঙ্গীকার করিয়া-ছিলেন। তাহাতেই এই মঠটী কাশ্মীরের রাজবংশের সহিত্ চিরদিনের জন্ম বন্ধুত্ব সূত্রে আবন্ধ হইয়া রহিয়াছে। মঠের নানা স্থানে নানা প্রকার মণিচক্র স্থাপিত আছে। কোথাও বৃহৎ মণিচক্রটী করণার জলের চাপে আপনি ঘুরিতেছেও উহার সহিত্

সংযুক্ত একটা ঘণ্টা আপনি আপনি বাজিতেছে। কোথাও ছোট ছোট ঢোলের মত মণিচক্রগুলি লাইন বন্দী ভাবে সাজান রহিয়াছে। প্রায় ১০।১২টী ঘরে নানাবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই প্রকারের দেবদেবী সকল ইতঃপূর্বের আমরা অস্তান্ত মঠে দেখিয়াছি 🤏 বর্ণনা করিয়াছি। একটী অন্ধকার ঘরে "স্তাগ সা রাস চেন" নামক লামা গুরুর প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। উহার দিব্য কান্তি. **উন্নত দেহ** ও প্রশস্ত ললাট—বিরত্ব ব্যঞ্জক। ইনিই এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা। পূর্বের বলা হইয়াছে যে, ইহাকে অনেকে "ব্যাদ্র লামা" কহিয়া থাকেন। অধিকাংশ মূর্ত্তিই স্তবর্ণ ও রৌপা নির্ম্মিত। অস্থাস্থ ধাতু নির্মিত মূর্ত্তি এই স্থানে খুব কমই আছে। বে কয়েকটী "মনে" বা স্তপ রহিয়াছে তাহা আগাগোড়া রূপার তৈরী ও মধ্যে মধ্যে নানাবিধ মূল্যবান পাথর ও সোনার কারুকার্য্য করা। মূর্ত্তিগুলির দেহের অলঙ্কার সোনা ও মূল্যবান পাথরে **নির্ম্মিত। অলঙ্কা**রের মধ্যে হাতে বালা ও অনন্ত, গলায় হাঁস্থলি ও দভাহার এবং মাথায় সোনার শীরস্তাণই প্রধান। একটা দেবী মূর্ত্তি রহিরাছে। এরূপ মূর্ত্তি ইতঃপূর্বের আর কোথাও দেখি নাই, हैश मन्मता वा कुमाती प्रवीत । हैनि 'शक्त मखरव'त ( शक्त दिन পোচের ) পত্নী ও শান্তিরক্ষিতের# ভগিনী। ইনি স্বামীর সহিত

ইহার লিখিত বিখ্যাত 'তত্বসংগ্রহ' গ্রন্থ সম্প্রতি বরোদা রাজ্য হইতে
 প্রকাশিত হইরাছে।

### স্বামী অভেদাদন্দ

বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে উত্তর ভারতের "উন্থান" নামক স্থান হইতে ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে তিববতে গিয়াছিলেন। ইহারা সকলে মহাযান বৌদ্ধ মত প্রচার করিতেন। "সাং যে", "চিং ফুগ" প্রভৃতি মঠে ইহাদের মূর্ত্তি প্রত্যহ ভক্তিভরে পূজা হইয়া থাকে। লামারা "পদ্ম সম্ভব"কে মঞ্জুশ্রীর অবতার বলিয়া থাকেন।

হিমিস্ মঠে প্রায় ১৫০ শত তুগ্-পা সম্প্রদায়ের "গ্যো-লোং" বা ভিক্ষু বাস করেন। ইহাদের টুপি লাল রক্ষের। প্রত্যেকের ঘর স্বতন্ত্ব। ছাদের উপরের ঘরে "খাংপো" বা মঠাধ্যক্ষ বাস করেন। মঠাধ্যক্ষ অল্প ইংরাজি ও হিন্দী জানেন। (আমাদের ঘিনি তত্বাবধান করিতেছেন তিনি ছাড়া) অত্যান্ত লামারা কেহই তিববতী ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষা জানেন না। ভাল দোভাষী 'লে' হইতে সঙ্গে না আনিলে কথাবার্ত্তা কহিতে আমাদের অত্যন্ত অস্থবিধা হইত।

প্রায় ৫ বিঘা জমী লইয়া মঠটী অবস্থিত। মঠের পূর্বব দিক ব্যক্তীত সকল দিকেই উচ্চ উচ্চ পাহাড়। মঠের কতক অংশ পাহাড়ের গায়ের সহিত সংযুক্ত। এই মঠটীর অধীনে অনেকগুলি ছোট বড় মঠ, গ্রাম ও শস্তক্ষেত্র আছে। মঠের কুশাক (মোহাস্ত) মহাশয়ের অসংখ্য গৃহস্থ শিশ্য ও ভক্ত আছেন। তিনি বৎসরে একবার সকল শিশ্যের বাড়ী গমন করেন ও বছু অর্থ প্রণামী স্বরূপ পাইয়া থাকেন। ইহা ব্যকীত কাহারও কোন ব্যারাম হইলে

বা প্রেভাত্মার ভর হইলে ইনি যাইয়া উহাকে দেখিয়া আদেন, তাহা হইতেও ইনি যথেফ পারিশ্রমিক উপার্জ্জন করেন। তাঁহার এই আয় হইতেই মঠের সকল প্রকার ব্যয় নির্ববাহ হইয়া থাকে।

কয়েক বৎসর পূর্বেব Dr. Notovitch নামক এক জন রুষ দেশীয় পর্যাটক তিববত প্রদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে এই গুম্ফার মিকট একটা পাহাড় হইতে পড়িয়া গিয়া একটা পা ভাঙ্গিয়া কৈলেন, পরে গ্রামবাসীরা তাঁহাকে এই মঠের অতিথি শালায় লইয়া আইসে ও লামারা সেবা শুশ্রাষা করিয়া দেড মাস পরে তাঁহাকে আরোগ। করে। সেই সময় তিনি একটা লামার নিকট হইতে খবর পান যে, যীশুখ্রীফ ভারতে আসিয়াছিলেন ও সেই বিষয়টী মঠের পাঠাগারে অবস্থিত এক খানি হস্ত লিখিত পুঁথিতে র্নিতি আছে। তিনি উহা জনৈক লামার দ্বারা আনাইয়া দেখেন ও উহার ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া লন। পরে স্বদেশে কিরিয়া তিনি "The Unknown Life of Jesus" নামক একখানি পুস্তক লেখেন। তিনি উক্ত বিষয়টী বিষদ ভাবে আলোচনা করেন। স্থামিজী এই পুস্তক আমেরিকায় অবস্থান কালে পাঠ করিয়া বিশেষ উৎসাহিত হন, এবং তাহার বর্ণনা সত্য কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্মই এত কষ্ট স্বীকার করিয়া হিমিসু মঠ স্বচক্ষে দেখিতে আইসেন। স্বামিজী এই মঠের লামার

### স্বামী অভেদানন্দ

নিকট সন্ধান করিয়া জানিলেন যে ঐ বিষয়টী সত্য। যে পুস্তকে ঐ বিষয় লিখিত রহিয়াছে তাহা স্বামিন্সী দেখিতে চাহিলেন।

যে লামা স্বামিজীকে সমস্ত দেখাইতেছিলেন, তিনি একখানি
পুঁথি তাক হইতে পাড়িয়া স্বামিজীকে দেখাইলেন এবং বলিলেন,
এইথানি নকল পুঁথি। আসলখানি লাসার নিকটবর্তী "মারবুর"
নামক স্থানের মঠে আছে। উহা পালি ভাষায় লিখিত কিন্তু এইখানি
তিববতীয় ভাষায় অমুবাদ করা। ইহা ১৪টা পরিচ্ছদ এবং ২৪৪টা
শ্লোকযুক্ত। স্বামিজী তাহার সাহায্যে, ইহার কিয়দংশ অমুবাদ
করিয়া লইলেন।

যীশুগ্রীষ্ট ভারতবর্ষে আসিয়া কি কি করিয়াছিলেন, মাত্র ভাহাই, উক্ত পু<sup>\*</sup>থি হইতে এই স্থানে উদ্ধৃত হইল।

- ১০। "ক্রমে ঈশা ত্রয়োদশ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। এই বয়সে ইস্রাইলেরা জাতীয় প্রথামুযায়ী বিবাহ-বন্ধনে আবন্ধ হয়। তাঁহার পিতামাতা সামান্ত গৃহস্থের ন্যায় দিন যাপন করিতেন।
- ১১। "তাঁহাদের দেই দরিদ্র কুটীর, ক্রমে ধনী ও কুলিনগণের দ্বারা মুথরিত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং প্রত্যেকেই ঈশাকে
  নিজ নিজ জামাত-পদে বরণ করিতে উৎস্কুক হইলেন।
  - ১২। "ঈশা বিবাহ করিতে নারাজ ছিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বেই বিধাতৃ-পুরুষের স্বরূপ ব্যাখ্যায় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বিবাহের কথায় তিনি গোপনে পিতৃ-গৃহ পরিত্যাগ করিতে সন্ধন্ন করিলেন।

- ১৩। "তথন তাহার মনের মধ্যে এই বাসনা প্রবল ছিল যে, তিনি ভগবৎ সাধনায় পরিপূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিবেন এবং যাহারা বন্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ধর্ম্মশিক্ষা করিবেন।
- ১৪। "তিনি জেরুজালাম পরিত্যাগ করিয়া একদল মুওদাগরের সঙ্গে সিক্ষুদেশ অভিমূখে রওনা হইলেন। উহারা তথা হইতে মাল লইয়া যাইয়া দেশ বিদেশে রপ্তানী করিত।

( ¢ )

- ১। "তিনি ১৪ বংসর বয়সে উত্তর সিয়্পুদেশ অতিক্রম করতঃ পবিত্র আর্ধ্যভূমিতে আগমন ক্রিলেন। \* \*
- ২। "পঞ্চনদ প্রদেশ দিয়া যখন তিনি একাকী যাইতে ছিলেন, তখন তাঁহার সোম্য মূর্ত্তি, প্রশান্ত বদন ও প্রশস্ত ললাট দেখিয়া ভক্ত জৈনরা তাঁহাকে ঈশ্বরের কৃপা-প্রাপ্ত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন ।
- ৩। "এবং অঁহাকে তাঁহাদের মঠে থাকিতে অমুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের সেই অমুরোধ রক্ষা করিলেন না। কারণ সেই কালে কাহারও যত্ন তিনি পছন্দ করিতেন না।
- 8। "তিনি ক্রেমে, ব্যাস-ক্ষের লীলাভূমি জগরাথধামে উপনীত হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণের শিশুত্ব লাভ করিলেন। তিনি সকলের প্রিয় হইলেন এবং তথায় বেদ পাঠ করিতে, ব্র্ঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

\* \* \* \* \*

"—অতঃপর তিনি রাজগৃহ, কাশী প্রভৃতি তীর্থ স্থানে ৬ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া বুদ্ধদেবের জন্মভূমি কপিলাবস্ত্র যাত্রা করিলেন।

- —তথায় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সহিত ৬ বৎসর থাকিয়া পালি ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করতঃ তিনি বৌদ্ধ শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। \* \*
- —তথা হইতে তিনি নেপাল এবং হিমালয় \* \* পরিভ্রমণ করিয়া পশ্চিম দিকে যাত্রা করিলেন। \* \*
- ক্রমে তিনি জরথু ট্র পূজক পারস্থ দেশে (১) আসিরা উপনীত হইলেন। \* \*
- —

  \* 

  \* শীঘ্রই তাঁহার খ্যাতি চারি দিকে ছড়াইয়া
  পড়িল।

  \*

"এইরূপে তিনি ২৯ বৎসর বয়সে পুনরীয় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং অত্যাচার প্রপীড়িত স্বন্ধনগণের মধ্যে শান্তির বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন।

<sup>( &</sup>gt; ) এই সময় কাব্লের নিকট আসিয়া যীন্ত পথিপার্শ্বন্থ একটা পুক্র-রিণীতে হাতমুথ ধুইরাছিলেন ও তথার কিন্নৎকাল বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এখনও ঐ জলাশরটা বিশ্বমান আছে। উহাকে 'ঈশা তালাও' কছে। ঐ উপলক্ষে ঐ স্থানে প্রতিবংসর একটা নেলা বসে। "তারিথ-ই- আঝাম" নামক আরবি গ্রন্থে এই বিষয়টা বর্ণিত আছে।

লামাজী বলিলেন, যীশুগ্রীষ্ট পুনরুখানের পর গোপনে কাশ্মীরে আসিয়াছিলেন এবং বহু শিশ্ম সমান্তত হইয়া মঠ-বাস করিয়াছিলেন (১)। তাঁহাকে উচ্চ অবস্থার সাধু জানিয়া দেশ দেশান্তর হইতে ভক্তেরা তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন এবং তাহার শিশ্মত গ্রহণ করিতেন। সেই সময় যে সকল তিববতবাসী তাঁহাকে দেখিয়াছিল এবং যে সকল সওদাগর তাঁহাকে তাঁহার দেশের রাজা কর্তৃক ক্রেশে বিদ্ধ হইতে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের মুখে শুনিয়া আসল পুঁথিখানি তাঁহার দেহত্যাগের এ৪ বৎসর পরে পালী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল।

যীশুথ্রীন্টের ভারতাগমন সম্বন্ধে নানা স্থানে যে সকল পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিমত দৃষ্ট হয়, সেইগুলি সমস্ত একত্রিত করিয়া গ্রান্থাকারে
প্রাকাশিত করিলে তাহা যে একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ হইবে, তৎবিষয়ে
সন্দেহ নাই।

খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় "সত্তর বৎসর"
নামক "প্রবাসীতে" সম্প্রতি প্রকাশিত আত্মজীবনচরিত বিষয়ক
প্রবন্ধে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রমুখাৎ শ্রুত বলিয়া
নাথযোগীদিগের সহিত মহাত্মা যীশুঞ্জীষ্টের যোগ সম্বন্ধে একটা
বিশেষ কৌতুকাবহ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। আমরা এখানে
ভাষা উদ্ধৃত করিতেছি:—

<sup>(&</sup>gt;) খানাইয়ারীতে যী**ভঞ্জীটের কবর অভাপি বর্তুমান** আছে।

#### স্থামী অভেদাদন্দ

"পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মুখে একদিন শুনিয়াছিলাম যে, তিনি একবার একদল যোগীসন্ম্যাসীদের সঙ্গে আরাবল্লী পর্ববতে গিয়াছিলেন। এই সম্প্রাদায়ের যোগীদের "নাথ" উপাধি ছিল। ইহারা "নাথযোগী" বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেন। ইহাদের সম্প্রাদায়-প্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে "ঈশাই নাথ" নামে এক মহাপুরুষ ছিলেন। তাহার জীবনী এই "নাথযোগীদিগের" ধর্ম্ম পুস্তকে লেখা আছে। গোস্বামী মহাশয়কে একজন নাথযোগী তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে "ঈশাই নাথের" জীবনচরিত পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। খুফানদের বাইবেলে যা শুগ্রীফের জীবনচরিত যে ভাবে পাওয়া যায়, ঈশাই নাথের জীবনচরিত মোটের উপরে তাহাই।"

ইহার উপরে বিপিন বাবুর মন্তব্য এই :---

"বাইবেলে যাঁশুর যে জীবন-ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে দ্বাদশ হইতে ত্রিংশৎ বর্ষ পর্যন্ত, এই ১৮ বৎসরের যাঁশুর জীবনের কোন থোঁজ খবর মিলে না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই সময়ের মধ্যে যাঁশু ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং তিনিই "নাথ যোগী সম্প্রদায়ের এই ঈশাই নাথ।" প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩৩ বাং।

গ্রীষ্টের জন্মভূমি পেলেফীইনে Essene নামে এক সম্প্রদায়, বীশুগ্রীষ্টের পূর্বেই বর্ত্তমান ছিল, ইহারা নাথ যোগীদিগেরই স্থায়

যোগী সম্প্রদায় ছিল এবং যাশু এই সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। এতৎ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে:—

"Jesus was an Essene, and the Essene, like the Indian Yogi, sought to obtain divine union and 'the gifts of the Spirit' by solitary reverie in retired spots.' India in Primitive Christianity—by Arthur Lillie p 200.

এই Essene নামের মূল, আমাদের নিকট ভারতীয় "ঈশান" নাম বলিয়াই বোধ হয়। ঈশান শিবেরই বোধক, শিবই বিশেষ ভাবে যোগের দেবতা। "Essene" নামটী, তাহা হইলে ঈশান বা শিবেরই উপাসক অর্থে "ঈশানী" নামেরই রূপান্তর বলিয়া অম্পুমিত হইতে পারে। "ঈশ"ও শিবের বিশেষ নাম। "ঈশাই নাথ" নাম ও ঈশের বা শিবের উপাসক অর্থই প্রকাশ করে। "নাথ" শব্দটী পৃথক্ ভাবে শিবেরও জ্ঞাপক। যোগী সম্প্রদায় নাথ বা শিবের উপাসক বলিয়াই নাথ নামের যোগের দ্বারা "নাথ যোগী" বলিয়া অভিহিত হইত। যীশুঞীই সম্ভবতঃ নাথ যোগী সম্প্রদায়ের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই, উপাস্ত দেবতার নামে 'ঈশাই নাথ"\* আখ্যা

<sup>\*</sup> মুসলমানদিগের ধর্ম্মণান্তে, যীশু, "ঈশা" নামে পরিচিত। নাথ যোগীদিগের "ঈশাই" নাম হইতেই যে, এই নাম পরিকল্পিত হইলাছে, তাহা স্পষ্টই বোধ হয়। ঈশা নামের সঙ্গে Messiahএর অপত্রংশ "মিসি" নাম যুক্ত হইলা মুসলমানদিগের মধ্যে বীশুর পুরা নাম "ঈশা-মিস" হইলাছে।



বুদ্ধদেবের শীর্ণ শরীর (৬ বংসর তপস্থার পরে) [পঃ—৩০৮

প্রাপ্ত ইইয়াছিলেন। পেলেন্টাইনে "ঈশানী যোগী সম্প্রাদায়" থাকিলেও সেই সম্প্রাদায়ের মূলস্থানে বিশেষরূপ শিক্ষার জন্ম বীশু-গ্রীষ্ট ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব নহে † "ঈশ" শব্দের অর্থ প্রভু-ঈশ্বর, নাথ শব্দেরও অর্থ প্রভু। ইহাতে যীশু যে, ঈশ্বকে "Lord" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং নিজেও তদীয় ভক্তবৃদ্দ কর্ত্তৃক Lord নামে সম্বোধিত হইয়া থাকেন, তাহার স্থান্দর ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়। ‡

এই মঠে জুলাই মাসের শেষে একটী খুব বড় মেলা হয়। উহাতে নানাস্থান হইতে সিদ্ধ ও যোগবল সম্পন্ন লামারা আর্সিয়া সফট সিদ্ধির নানাবিধ শক্তি ও ভূত প্রোত বশীকরণ বিছাা দেখাইয়া থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ নাচ, গান, তামাসাও হইয়া থাকে।

ভবিশ্ব-পুরাণে যীশুর এই নামটা এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে :--''ঈশম্র্ভির্ফা প্রাপ্তা নিত্যশুদ্ধা শিবদ্ধরী ঈশা-মসীহ ইতি চ মম নাম প্রতিষ্ঠিতম্ ॥°

† Ernest Renan says:—"The Essenes resembled the Gurus (spiritual masters of Brahmanism)". In fact he asks—"Might there not in this be a remote influence of the Mounis (holy Saints of India.)"—See "India and Her People" by Swami Abhedananda. P. 228.

রেনান্ যীশুগ্রীষ্টের একজন প্রামাণ্য চরিতাখ্যায়ক। স্কুতরাং তাঁহার অনুমানটী অসঙ্গত বশিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

🛊 ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাদ, পৃষ্ঠা ২২৮—২৩০।

অসংখ্য দর্শক এই সময় এই মঠে সমবেত হয়। কাশ্মীর হইতে এই সময় এই স্থানে আসা অত্যন্ত কঠিন, কারণ সমস্ত পথ করফে আর্ত হইয়া থাকে। Capt. Young Husband নামক কাশ্মীরের ভূতপূর্বব Commissioner কয়েক বৎসর পূর্বেব এই মেলা দেখিবার জন্ম এই স্থানে আসিয়াছিলেন।§

মঠের বড় হল ঘরে ও উঠানে শত শত ব্যক্তির বসিবার স্থান অনাগ্যসে হইতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামরা গুলিতে আলো ভাল নাই। দেওয়াল ও ছাদ ইটের হইলেও মেজেগুলি মাটী দিয়া প্রস্তুত তাই সেঁতসেতে। মঠের বৃহৎ রন্ধনশালাতে চারটী বড় বড় উনানে রন্ধন হইতেছে। রাশ্লাঘরের অভ্যন্তর ঝুলে ও ধোঁয়ায় ঘোর কৃষ্ণবর্গ ও জানালা কম থাকাতে ঘরে আলোও ভাল নাই। উপরে ধোঁয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্ম Sky-light ও চিমনী আছে।

এই অতিথিশালাতে 'লে'র Joint Commissioner সাহেব কয়েক দিন পূর্বেব আসিয়া বাস করিয়া গিয়াছেন। আমাদের এই স্থানে খুব হাওয়া ও ঠাণ্ডা লাগিতেছিল বলিয়া মোহান্তজী মঠের দ্বিতলে অস্ত একটা ঘরে আমাদের বাসের জন্ম স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

যে কয়দিন এই স্থানে রহিলাম লামাদের যত্নে ও মনোহর দৃশ্যে আমরা অতি আনন্দে কাটাইতে লাগিলাম। লামারা সর্ববদাই

<sup>🖇</sup> এই বিষয়ে তিনি একথানি ভ্রমন বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন।

## স্থামী অভেদানন্দ

আমাদের ঘরে আসিয়া নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। সামিজী কথনও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের, স্বামী বিবেকানন্দজীর কথা, কথনও মহাসমরের কথা, কথনও মহাত্মা গান্ধী ও দেশের সন্থায় কথা তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে তাঁহাদের পূজাপদ্ধতি, মত্র ও নানাবিধ ধর্ম্মত জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে লাগিলেন। মোহান্তজী স্বামিজীকে একটী উৎকৃষ্ট কুশাক লামার টুপি উপহার দিলেন এবং তাঁহার কাঠের জিনে বসিতে কন্ট হয় শুনিয়া একটা চামড়ার জিন প্রদান করিলেন। হিমিস্ গুম্ফার নানাস্থানের অনেকগুলি ফটো তুলিয়া ও সকলের নিকট বিদায় লইয়া আমরা পুনরায় 'লে' তে ফিরিলাম।

এইবারে আমর। সিন্ধুনদের পরপারস্থিত পাহাড়ের গা বহিয়া
'লে' যাইবার যে পথ আছে তাহা দিয়া যাইব, অতএব যে পথে
আসিয়াছিলাম তাহা দিয়া না গিয়া অত্য একটা পথ ধরিয়া বরাবর
সিন্ধুতীরে আসিয়া পৌছিলাম। সিন্ধুর উপর একটা স্থানর
কুলান সেতু রহিয়াছে। পর-পারে হিমিস্গ্রাম। আমরা সেতুটা
পার হইয়া গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। এবং কখনও
পাহাড়ের গা বাহিয়া কখনও উহার পাদদেশের নদী ও খালের
ধার দিয়া যাইয়া 'লে'র মধ্য পথে "গোলাপবাগ" নামক স্থানে
আসিয়া পৌছিলাম। স্থানটীতে স্থানর স্লিয়্ম বাতাস বহিতেছে।
নিকটে Commissioner সাহেবের একটা ডাকবাংলো রহিয়াছে।

অনেকে এই স্থানে তাঁবু খাটাইয়া বাস করেন। নিকটে কয়েকটী লামাদের বাড়ী রহিয়াছে। এই স্থানটী "লে" সহর ও "হিমিস্" হইতে ১২ মাইল। ইহার পর পথ বরাবর বাগান, শস্তাক্ষেত্র ও গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। অল্ল দূরে একটী বৃহৎ গ্রামের নিকট "শে গুম্ফা"র অতি স্থন্দর দৃশ্য বহুদূর হইতে আমাদের দৃষ্টি-পথে পতিত হইল। "শে" গ্রামখানি খুব বড়। পূর্নেদ এই স্থানেই পশ্চিম তিববতের রাজধানী ছিল। পরে রাজধানী 'লে'তে উঠিয়া যায়। গ্রামের লোক সংখ্যা প্রায় ২৫০ শত। চারি দিকে ঘন বন অবস্থিত। লামাদের মাটী ও পাথরে নির্দ্মিত বাড়ী। চামরী গাই সকল বাঁধা রহিয়াছে। কোথাও লামা-স্ত্রীরা শস্ত হইতে তুঁষ ঝাড়িতেছে। গ্রামের সকলেই আমাদিগকে দেখিতে লাগিল। 'শে' গ্রামের গুল্ফাটী দেলদান নামজালের কীর্ত্তি ( আমরা ইতঃপূর্বেব তাহা বলিয়াছি )। নিকটে আর একটী ক্ষুদ্র গ্রাম, তথায় একটা অতি উচ্চ পাহাড়ের মাথার উপরে নির্শ্বিত আর একটা গুম্ফা রহিয়াছে। এই উভয় গুম্ফাতেই প্রায় ছুই তলা সমান উঁচু মৈত্রেয় বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। নিকটে পাহাড়ের গায়ে শাকা-থুবার ( শাক্য স্থবীর ) অতি বৃহৎ মূর্ত্তি খোদিত রহি-য়াছে। কোথাও বড় বড় পাথরের গায়ে বৃহৎ অক্ষরে "ওঁ মনিপদ্মে ্রহুঁ" লেখা রহিয়াছে। এই স্থান হইতে পথ বরাবর সিদ্ধু নদের তীরে তীরে গিয়াছে। ক্রমে আমরা পুনরায় 'লে' সহরে আসিয়া

# স্বামী অভেদানন্দ

পৌছিলাম। এই সময়ে অত্যন্ত শীত পড়িয়াছিল ও সর্ববদাই তৃষার বৃষ্টি হইতেছিল। তাই 'লে'তে চারি দিন বিশ্রাম করিয়াই : আমরা কাশ্মীর যাত্রা করিলাম ও ২৩শে অক্টোবর তারিখে পুনরায় 'গন্ধরবল' ঘাটে আমাদের হাউদ বোটে ফিরিয়া আসিলাম। পথে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটিল না। তবে প্রত্যেক দিনই তুষার-পাত হইতে লাগিল। পথ-প্রদর্শক, যোড়া-ওয়ালা, কুলি ও গন্ধর-বলের চৌকিদার (যে রাত্রে আমাদের বোট পাহারা দিত) প্রভৃতিকে যথাযথ পারিশ্রমিক ও পুরস্কারসহ বিদায় দিয়া আমরা House Boat লইয়া শ্রীনগর যাত্রা করিলাম। শ্রীনগরে এক সপ্তাহ কাল বিশ্রাম করিয়া পথ-শ্রান্তি দুর করিবার মানসে স্বামিজী লালমণ্ডি, ঘাটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে একদিন স্বামিজী "পাম্পুর" নামক স্থানের জাফানের ক্ষেত্রের মনোহর দুশ্যের কথা শুনিয়া ঐ স্থান দেখিতে যাইলেন। বরাবর টাঙ্গা যাইবার পথ আছে। কতকগুলি ছোট ছোট পাহাডের মধ্যস্থলে ৫।৬ মাইল স্থান ব্যাপিয়া জাফ্রানের ক্ষেত্র বিরাজ করিতেছে। ভূঁইচাঁপা ফুলের মত ইহার ফুলগুলি মাটী ফুঁড়িয়া বাহির হইয়াছে ও ফুলের চারি ধারে ৪।৫টা রস্থনের পাতার মত পাতা রহিয়াছে। ফুলগুলি ঘোর বেগুনি রংএর। সমস্ত মাঠ এই ফুলে ভরা। কি অপরূপ সৌন্দর্য্য ! আমরা হুই তিনটী গাছ মাটী খুঁড়িয়া উঠাইয়া লইলাম। গাছগুলির গেঁড় ঠিক রম্বনের মত। গন্ধ বিশেষ নাই। স্থানে

স্থানে স্ত্রীলোকেরা ঝুড়ি করিয়া জাফ্রান ফুল তুলিতেছে। এক স্থানে চাটাইয়ের উপর রাশীকৃত ফুল শুকাইতেছে। কোথাও মাটীর উপরে চাদর পাতিয়া শুক ফুল চালা হইতেছে। অস্থ স্থানে, চালুনী দিয়া ইহার কেশর ও ফুল আলাদা করা হইতেছে। ইহার কেশর ঘই প্রকার। এক প্রকার ঘোর লাল, আর এক প্রকার হল্দে। যে গুলি হল্দে সেগুলি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। এই স্থানে এই সকল জাফ্রানের মূল্য ২১ টাকা ভোলা। এই স্থানে যে জাফ্রান বিক্রেয় হয় তাহা কাঁচা। পরে উহা শুকাইয়া ওজনে কম হইয়া যায়। তাই দাম এত বেশী। কিন্তু জিনিস গাঁটি।

এই স্থানটী শ্রীনগর হইতে ৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্বব দিকে অবস্থিত। আসিতে পাণ্ডার্থানের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। পাম্পুরের বিখ্যাত বকরখানি রুটী ভোজন করিয়া স্থামিজী বলিলেন এরকম রুটী কখনও খান নাই।

পাম্পুর গ্রামটা বিতন্তার দক্ষিণ ধারে অবস্থিত। এই স্থানে কতকগুলি কাশ্মীরী ধরণের কাঠের মস্জিদ, চানার গাছের বাগান ও মহারাজা বাহাতুরের বাংলো আছে। নদীর উপরে একটা স্থদৃশ্য কাঠের সেতু। পূর্বের এই স্থানে "পদ্ম" নামক জনৈক রাজা বাস করিতেন। এখন তাহার চিহ্নস্করপ কতকগুলি অট্টালিকার ধরংসাবশেষ মাত্র বর্ত্তমান আছে। ইহার পরবর্ত্তী "ভীল" নামক গ্রামে কয়েকটা গন্ধক মিশ্রিত গরম জলের ঝরণা রহিয়াছে। অনেকে এই ঝরণার জলে স্নান করিয়া নানা প্রাকার চর্ম্ম রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন।

তথা হইতে ফিরিয়া শ্রীনগরে কয়েক দিন বিশ্রাম করিবার পর কাশ্মীরের ফল, কাংড়ি, নামদা প্রভৃতি সংগ্রহ করতঃ আমরা ১৮ই নভেম্বর প্রাতঃকালে পাঞ্জাব মোটর কোম্পানীর লরীতে কাশ্মীর পরিত্যাগ করিয়া রাওলপিণ্ডি যাত্রা করিলাম; এবং নির্বিন্মে তথায় পোঁছিয়া সামিজী তথাকার সনাতন ধর্ম্ম সভার সম্পাদক লালা নন্দরাম মহাশয়ের অতিথি হইয়া তাঁহার ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ডাঃ শ্রীরাম স্বামিজীর তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। ইনি সম্প্রতি শ্রীনগরের চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া রাওলপিণ্ডিতে আসিয়াছেন। এই স্থানের সনাতন ধর্ম্ম সভায় তুইদিন স্বামিজীর বক্তৃতা হইল। বিষয়—'সনাতন ধর্মা' ও 'আত্মার অমরত্ব।' প্রত্যেক দিনই ৪।৫ শত শ্রোতা উপস্থিত হইলেন। এই সহরে প্রায় ৩০ ঘর বাঙ্গালীর বাস। যে স্থানে বাঙ্গালীরা থাকেন তাহাকে "বাবু মহল্লা" বলে। বাবু মহল্লার বাঙ্গালীরা একদিন স্থামিজীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। স্থানীয় বিখ্যাত ডাক্তার এন, এন, দত্ত এম-বি মহাশয় হরি সভায় ভাগবৎ পাঠ ও গীত বাছোর আয়োজন করিয়া স্বামিগীকে লইয়া গেলেন। একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত শাস্ত্র-পাঠ করিলেন। কয়েকটী গান ও হরির লুঠ হইলে পর, স্বামিজী কিছু উপদেশ প্রদান করিলেন। রাত্তে

ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া স্বামিজা তাঁহার গাড়ীতে পুনরায় ধর্মশালায় ফিরিয়া আসিলেন।

তৎপর দিবস স্বামিজী লালাজীর মোটরে তক্ষণীলার (Taxila) ধ্বংসাবশেষ দেখিতে যাইলেন। এই স্থানে মোটর ও রেল গাডী যোগে যাওয়া যায়। স্থানটি রাওলপিণ্ডি হইতে ৩৩ মাইল পশ্চিমদিকে অবস্থিত। তক্ষণীলা অতি প্রাচীন নগরী ছিল। এখন উহার ধ্বংসাবশেষ মাটীর নীচে হইতে বাহির হইতেছে। পুরাতত্ত্ব-বিদ্ বিখ্যাত Marshal সাহেব এই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার Assistant শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় স্বামিজীকে যত্নপূৰ্ববক সকল দেখাইতে লাগিলেন। তক্ষণীলা ( গান্ধার ) গন্ধর্বব দেশের অন্তর্গত ছিল। রামায়ণ পাঠে জানা ষায়, শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে ভরত গন্ধর্বব দেশ জয় করেন এবং রাজপুত্র তক্ষকে সেই প্রদেশের রাজা করিয়া দেন। সেই হইতে এই প্রদেশ তক্ষণীলা নামে খ্যাত হইয়াছে। পরীক্ষিত-পুত্র রাজা জনমেজয় এই স্থানে বিরাট সর্পযজ্ঞ 🕸 করিয়া পিতার প্রাণনাশের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে, তক্ক বংশীয়গণ এই স্থানে রাজত্ব করিতেন বলিয়া এই স্থানকে তক্ষশীলা

<sup>\*</sup> সর্পযজ্ঞের অর্থ জিজ্ঞাসা করাতে স্বামিজী বলিলেন তথাকার যত নাগ উপাসক অসভ্য জাতিকে যজ্ঞ দ্বারা শুদ্ধি করিয়া হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সেই জন্ম ইহাকে সর্পয়জ্ঞ বলা হইয়াছে।

## স্বাদী অভেদানন্দ

কহে। বৌদ্ধগণ এই স্থানকে ভক্ষশির কহে। তাঁহারা বলেন, বুদ্ধদেব পূর্বজন্মে কোন কালে এই স্থানে জনৈক ব্রাহ্মণকে স্বীয় মস্তক দান করিয়াছিলেন।

১২৬ খৃঃ পৃঃ অব্দে অবার নামক শকগণ এই স্থানে রাজস্ব করিতেন। তৎপরে কণিষ্ক এই প্রদেশ জয় করেন। তাঁহার রাজস্বকালের কতকগুলি মুদ্রাও উৎকীর্ণ লিপি এই স্থানের যাতৃষরে রক্ষিত আছে। খৃঃ পৃঃ ১ম শতাব্দীতে তক্ষশীলা Eufratidus এর রাজ্যভুক্ত ছিল। ৩২৭ খৃষ্টাব্দে Alexander the Great এই নগরে আসিলে এই স্থানের স্বাধীন রাজা অস্তা তাঁহার সহিত মিত্রতা করেন এবং পাঁচ সহস্র সৈত্য দিয়া তাঁহার শক্র পুরু রাজার বিক্রন্ধে যুদ্ধ করেন। খৃঃ ৪র্থ অব্দে ফা হিয়ান এবং ৬৩০ খৃঃ হিউরেন সাং তক্ষশীলায় আগমন করেন। সেই সময় প্রাচীন রাজ্বংশ বিলুপ্ত ও তক্ষশীলা কাশ্মীরের অধীন ছিল।

৬ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া সেই প্রাচীন সহরের ধ্বংসাবশেষ এই স্থান হইতে খুঁড়িয়া উদ্ধার করা হইতেছে। বহু বৌদ্ধমন্দির, সঞ্জারাম ও স্তুপ এই ধ্বংসাবশেষ হইতে বাহির হইয়াছে। নানাবিধ বুদ্ধ মূর্ত্তি ঐশুলিতে রহিয়াছে। ধ্বংসাবশিষ্ট হইলেও এই প্রাচীন স্থানের দৃশ্য অতীব মনোরম। ইহার উত্তর-পশ্চিম কোণে নাগরাজ এলাপত্রের সরোবরটী নানা জাতীয়ু পদ্মফুলে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ভাহার দক্ষিণে একটি গহবর। প্রবাদ এইরূপ যে, ইহা সমা

অশোকের কীর্ত্তি। ধ্বংসাবশিষ্ট বর্ত্তমান তক্ষশীলা সহরটী ৬ ভাগে বিভক্ত । প্রত্যেক ভাগে যাইবার পথ যথাসম্ভব পূর্ববহ রাখা হইথাছে। পথগুলি বেশ চওড়া। মোটর চলিতে পারে। ভাগ-গুলির নাম এইরূপ, যথা,

১। বীর

৪। শির কপ্কা কোট

২। হাতিয়াল

৫। শিব্ধ স্থখকা কোট

় ৩। বারখানা

৬। কাছকোট

একস্থানে একটা ভগ্ন বাড়ীর ভিতের গায়ে একটা ছু'মুখো ঈগল মূর্ত্তি (Double headed Eagle) দেখিয়া স্বামিজী বলিলেন, ইহা Greecian আর্ট।

স্থানে স্থানে ভূনিক্সন্থ পয়ঃ প্রণালীর (under ground drains) ধ্বংসাবনেষ সকল দেখাইয়া তিনি বলিলেন, —দেখচো, সেকালের লোকদের কেমন ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান ছিল। এই বলিয়া তিনি কানাল স্তপের নিকটস্থ একটা ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকার "স্থানের ঘর", "বৈঠক খানা", "চৌবাচ্ছা", "প্রাচীর" প্রভৃতি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন।

যাত্র্যরের নিকটেই "Taxila" রেল ফেশন। নিকটে একটী স্থন্দর ফলের বাগান। তথায় গাছে জল দিবার জন্ম একটা "ঘটি যন্ত্র" রহিয়াছে।

শ্রীমণীন্দ্রবাবু স্বামিজীকে যত্নপূর্বক যাত্রঘরের দ্রব্যাদি

## স্থামী অভেদানন্দ

দেখাইতে লাগিলেন। কত সোণা রূপার জড়োয়া গহনা এই স্থান হইতে বাহির হইয়াছে। তাহার মডেলগুলি এখানে রাখিয়া আসলগুলি বিলাতে পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। এই স্থানের ছইটী জিনিস দেখিয়া স্থামিজীর সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্যা বোধ হইল, কুর ও কাঁচের পুঁতি মালা। তিনি বলিলেন, সেকালেও যে, আমাদের দেশে কুর ছিল তাহা "কুরস্থধারা নিশিতা তুরতায়া" প্রভৃতি উপনিবদের শ্লোক হইতে অমুমান করিতাম; কিন্তু আজ স্বচক্ষেদিখলাম, যে, সেকালেও আমাদের দেশে কুর ও কাঁচ ছিল, তাহার প্রমাণ এই স্থান হইতে প্রাপ্ত কাঁচের ইট, পাত্র, পুঁতি মালা প্রভৃতি হইতে পাইলাম। বুদ্ধ স্থপের চতুদ্দিকে মোটা মোটা ৩×৪ ইঞ্চি কাঁচের ইট দিয়া মেজে বাধান ছিল।

চীনারা বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ হইতে কাঁচ প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু অধুনা হিন্দুরা উহা ভুলিয়া গিয়াছে ইহা অভান্ত চঃখের বিষয়।

এইরূপে সারাদিন আনন্দে অতিবাহিত করিয়া স্বামিজী সন্ধ্যায় পুনরায় রাওলপিণ্ডিতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাওলপিণ্ডি হইতে স্বামিজী পেশোয়ার \* যাত্রা করিলেন এবং রাত্রি ৯ টার সময় ফৌসনে পৌছিলেন। তথায় গুণ্ডাদিগের

<sup>\*</sup> পেশোয়ার একটী বাণিজ্যপ্রধান সহর। অধিবাসীরা অধিকাংশই কৃষিজীবি। এই সহরে শতকরা ৯৩ জন মুসলমানের বাস।

ভয়ে পুলিশ কাহাকেও রাত্রে কোথায়ও যাইতে দেয় না, স্কুতরাং আমাদিগকে waiting room এ রাত্রি যাপন করিতে হইল। পর দিবস স্থানীয় কালীবাড়ীতে অবস্থান করিতে যাইলাম। পশ্চিম অঞ্চলের প্রত্যেক সহরেই এক একটা বাঙ্গালীদের কালী বাড়ী আছে। তথায় তাঁহারা মধ্যে মধ্যে একত্রিত হইয়া ধর্ম্মালোচনা ও সঙ্গীতাদি করিয়৷ থাকেন। দৈনিক পূজারও স্কুবন্দোবস্ত বিদেশী বাঙ্গালীদের পক্ষে এরূপ নিরাপদ আশ্রয় স্থান সভাই অফুল্য। মধ্যান্তে স্থামিজী শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আতিথ্য স্বীকার করিলেন। এবং অপরাক্তে স্থানীয় স্থবিখ্যাত ডাক্তার শ্রীচারুচন্দ্র ঘাষ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন। ইনিই পেশোয়ারের মধ্যে সর্বরাপেক্ষা বিখ্যাত বাঙ্গালী। কলিকাতার মাড়োয়ারীদের মধ্যে মান্তবর স্বর্গীয় স্থার কৈলাস চন্দ্র বস্তুর ন্যায় এই অঞ্চলের কাবুলিদের মধ্যে ইহার অসাধারণ প্রতিপত্তি আছে।

তুই দিন পেশোয়ারে অবস্থান করিরা স্থামিজী "থাইবার পাস্"
ও আফ্গানিস্থান দেখিবার জন্ম পেশোয়ার হইতে 'জাম্রোদ' যাত্রা
করিলেন। তথা হইতে খাইবার 'রেলপথ' নির্দ্ধিত হইতেছিল।
অসংখ্য কুলিমজুর খাটিতেছিল। বহুস্থানে নানাবিধ কল (Mill)
বিস্মাছিল। স্বামিজী একখানি Mail Lorryতে উঠিয়া আফগানিস্থান অভিমূথে চলিলেন। বহু উঁচু নীচু, ঢালু পথ দিয়া ক্রির
ইলিতে লাগিল। পথে সর্বব্রই রেলপথের কার্য্য চলিতেক্তির।

### স্থামী অভেদানন্দ

এক স্থানে একটা পাহাড় ভেদ করিয়া একটা স্থড়ঙ্গ ( Tunnel ) করিবার চেষ্টা হইতেছিল।

পেশোয়ারের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অতুলনায়। চতুর্দ্দিকে সার্কা-সের গ্যালারির স্থায় শৈলমালা সহরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

মহাভারতের এই প্রদেশ গান্ধার নামে বর্ণিত হইয়াছে।
চক্রবংশীর রাজাগণ এই অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদিগের
রাজধানী 'পুরুষপুর'ই বর্তুমান পেশোয়ার। এই প্রদেশে সহক্রাধিক
বৌদ্ধ বিহার ও স্তুপ ছিল। তন্মধ্যে যাহা বৃদ্ধ দেবের ভিক্ষাপাত্রের
উপর নির্দ্ধিত হইয়াছিল সেটাই প্রধান ছিল। নানা সময়ের
বৈদেশিক আক্রমণে সেগুলি বিনফ্ট হইয়াছে। নারায়ণ দেব, অনঙ্গ
বোধিসত্ব, বস্থবন্ধু বোধিসত্ব, ধর্ম্মত্রোতা, মনোহিত, আর্ঘ্য-পাশ্চিক
প্রভৃতি বহু বিখ্যাত বৌদ্ধ শান্তুকার এই গান্ধার দেশে জন্ম গ্রহণ
করিয়াছিলেন। ৪০০ খুফান্দে ফা-হিয়ান, ৫২০ খুফান্দে স্থঙ্গ মুল
এবং ৬৩০ খুফান্দে হিউয়েন সাং চীন হইতে এই গান্ধারে আগমন
করিয়াছিলেন।

প্রায় ৩ মাইল আসিয়া স্বামিজী লাণ্ডীখানার বিখ্যাত গোরাবাজার বা Military camp এর নিকট পৌছিলেন। এত অধিক সৈন্ত সমাবেশ আমরা ইতঃপূর্বের এদিকে দেখি নাই। বোধ হয়, ৪াণ্টী পূর্ণ Regiment এই স্থানে বাস করিয়া আফ্গানিস্থান ভূজারতের সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করিতেছিল। অসংখ্য অখারোহী

ও পদাতিক সেনা বিভিন্ন স্থানে কুচু কাওয়াজ করিতেছিল। এই স্থানে লরি আধ ঘণ্টা থামিবে। তাই স্বামিজী স্থানীয় বাঙ্গালী অফিসারদের তাঁবুতে গমন করিলেন। তথায় Mr. Karr স্বামিজীকে চা প্রভৃতি দিয়া অভার্থনা করিলেন। এই স্থানের পর Pass Port না থাকিলে আর কাহাকেও যাইতে দেওয়া হয় না ৷ Mr. Karr আনন্দের সহিত তাঁহার Pass খানি স্বামিজীকে ক্রিতে দিলেন। তাহা লইয়াসামিজী পুনরায় লরি চাপিয়া আফ্গানিস্থান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইবার আমরা প্রকৃতই আফগান মুল্লকে প্রবেশ করিলাম। চারিদিকে আফগান্ যুগ, শ্বন্ধ, ন্ত্রী ও বালক বালিকাগণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; অনেকেরই হস্তে বন্দুক। চারিদিকে আফগান্ গ্রাম ও কুঠির। কুঠিরগুলি মাটীর। খড়ের চাল। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই একটী করিয়া ৫০।৬০ হাত উচ্চ মিনার। যুদ্ধ বাধিলে গ্রামবাসীরা উহার উপর হইতে গুলি চালায়। ইহারা বন্দুকের অত্যন্ত প্রিয়। শত্রু বধ করিয়া তাহার বন্দুকটী পাইলে ইহারা আনন্দে বলে, "মুজে এক 'ভাই' মিল গ্যা ।"

ইহারা অত্যন্ত হিংস্র সভাব ও স্থির লক্ষ্য (Sharp shooter)।
সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার জন্ম ইহারা প্রত্যেকেই কাবুল রাজের নিকট
হইতে বেতন পায়। ক্রমে আমরা, "লাণ্ডি কোটাল" নামক সামরিক
সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ইহাই ব্রিটিস অধিকারের শেষ

# স্থামী অভেদানন্দ

সীমা। এই স্থানেও অসংখ্য সৈত্য ও যুদ্ধোপকরণ সজ্জিত তুর্গ প্রস্তুত রহিয়াছে। সৈত্যগণ সর্ববদাই সশক্ষিত ভাবে কাল্যাপন করে। এবং কোন প্রকার অসাধারণ শব্দ শুনিলেই গুলি চালায়। জনৈক C. I. D. আমাদের পিছ লইয়া আমাদিগকে পুলিশ কর্মাচারীর নিকট লইয়া গেল। তিনি একজন আফ্গান্ মুসলমান হইয়াও আমাদিগের সহিত বিশেষ ভদ্র ব্যবহার করিলেন 🎼 স্থামিজীকে চেয়ারে বসাইয়া এই প্রদেশে আসিবার কারণ জিজ্ঞান। করিলেন ও Pass খানি দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে আমাদিগকে ছাডিয়া দিক্সেন। মেল-লরি এস্থানের পর আর যায় না। এই স্থান হইতে পুনরায় জাম্রোদ ফিরিয়া যায়। অগত্যা আমরাও আফ্গামিস্থানের পার্ববতীয় দৃশ্য দেখিয়া 'খাইবার পাস' দিয়া পুনরায় জাম্রোদ ফিরিয়া আসিলাম। পথে স্বামিজী Mr. Karrকে তাঁহার Pass খানি অসংখ্য ধন্যবাদের সহিত ফেরৎ দিলেন। জাম্রোদ রেল ফেসনে পেশোয়ারের টেন প্রস্তুত ছিল। এই সময় পুনরায় একজন C. I. D. আদিয়া আমাদের পিছু লইয়া স্বামিজীকে প্রশ্নের পর ্প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। স্বামিজী তাহার কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। অবশেষে বিরক্ত হইয়া তাহাকে এক ধমক দিতে সে বেচারী স্থড় স্থড় করিয়া চলিয়া গেল। আমরা টেনে চড়িয়া পুনরায় পেশোয়ারে আগমন করিলাম।

েপেশোয়ারে চিড়িয়াখানা, Cantonment, প্রভৃতি বেড়াইয়া

স্বামিজা আটক সহর ( ১ ) কাবুল নদী ( ২ )প্রভৃতি দেখিয়া, ৫দিন পরে, লাহোর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

লাহোর রেল ফেশনে স্থামিজীর সহিত পূর্বব পরিচিত কালোয়ান্ত সিং, তেজা সিং প্রভৃতি আসিয়াছিল। আমরা হুইখানি টাঙ্গাতে মালপত্রাদি তুলিয়া তাহাদের বাসায় যাইয়া উঠিলাম। এবার স্থামিজী লাহোরের ত্রই সপ্তাহ থাকিবেন। তিববত যাইবার পূর্বের স্থামিজী লাহোরের এড ভোকেট শ্রীস্থশীলকুমার চট্টোপাধায় মহাশয়ের বাড়ীতে ৩।৪ দিন ছিলেন। ইহার বিষয় পূর্বেব বলা হইয়াছে। পূর্বব-পরিচিত ব্যক্তিগণ স্থামিজীকে প্রত্যহ দর্শন করিতে আসিত্বে লাগিলেন। স্থানীয় আর্য্য-সমাজ কলেজে আর্য্য-সমাজিদের নেতা শ্রীহংসরাজজীর সভাপতিত্বে একদিন বৈকালে স্থামিজীর বক্তৃতা হইল। বক্তৃতাস্থলে এত অধিক শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল যে, সভাপতি মহাশয়কে সভা সংযত রাখিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়া-

<sup>(</sup>১) আটক সিন্ধনদের পূর্বধারে অবস্থিত। Alexanderএর সহিত এই স্থানে পুরুরাজার যুদ্ধ হইয়াছিল। বর্ত্তমান তুর্গটী আকবর শাহ ১৫৮১ খঃ নির্দ্ধাণ করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ খঃ বর্ত্তমান রেলওয়ে সেতৃটী যে স্থানে দিখিজয়ী আলেকজান্দার সিন্ধনদ পার হইয়াছিলেন সেই স্থানে স্থিনিশ্বিত হয়। আজকাল আটকে Cement এর কারবার বিখ্যাত।

<sup>(</sup>২) এই স্থানে কাবুল ও সিদ্ধনদে সোণা পাওয়া যায়। চৈত্র ও বৈশাথ মাসে বহু ব্যক্তি নদীর বালু হইতে স্বর্ণরেগু ধৌত করিয়া বাহির করে।

Golden Temple—Amritsar. मिथमिरशत 'स्वर्ग गम्सित'—अभुष्णत ।

## স্থামী অভেদা<del>সক</del>

ছিল। স্বামিক্স "My experience in America" বিষয়ক অতি উপাদেয় এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটা বক্তৃতা করিলেন। হংসরাজজী বলিলেনঃ—স্বামী বিবেকানন্দকে আমি বলিয়াছিলাম যে, আপনি আমাদের আর্য্য-সমাজে যোগদান করুন। তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, আপনিই আনার দলে আসিয়া যোগদান করুন। হাস্তা) প্রায় তুই ঘণ্টা বক্তৃতা হইবার পর সভা ভঙ্গ হইল।

ইহার পর কয়েকদিন ক্রমাগত আর্য্য-সমাজিরা আসিয়া নামিজীকে অনবরত কৃটপ্রশ্ন করিয়া পরাস্থ করিতে চেম্টা করিয়াইল। কিন্তু তাহারা নিজেরাই স্বামিজীর নিকট পরাস্থ ইইঙা
ইরিয়া গিয়াছিল। একদিন সন্ধ্যায় তাহারা স্থানীয় খ্রীনানকটাদ
শুত মহাশরের বাড়াতে স্বামিজীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল এবং নানাধ স্থান্ত ও পানীয়ের দ্বারা অভ্যর্থিত করিবার পর সহরের প্রধান
ধান পাণ্ডা আর্য্য-সমাজিরা মিলিয়া স্বামিজীকে তর্ক যুদ্ধে আহ্বান
বিষাছিল।

প্রথম প্রশ্ন—স্থামিজী, আপনি বেদকে পূর্ণ না অপূর্ণ মনে করেন ?
স্থামিজী—অপূর্ণ মনে করি। কারণ কোন বেদেরইতে।
সম্পূর্ণ অংশ এখন পাওয়া যায় না; তা'ছাড়া বেদেতেই রহিয়াছে
যে, সেই পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপকে জানিলে বেদ অবেদ হইয়া যায়।

বিত্তীয় প্রশ্ন—স্বামিজা, আপনারা বে বলেন, জগত মিখ্যা ব্রহ্ম সত্য, বেদের কোন বায়গায় লেখা আছে যে জগৎ মিখ্যা ?

স্থামিজী—একমেবাদ্বিতীয়ম্। এক ব্ৰহ্মই আছেন, দ্বিতীয় কোন কিছুই নাই। সত্য একটী, কখনও চুইটী হইতে পারে না। বদি জগতকে সত্য বল, তাহলে ব্ৰহ্ম মিখ্যা হয়; আর বদি ব্ৰহ্মকে সত্য বল, জগত মিখ্যা হয়। বদি জগত আর ব্ৰহ্ম একই জিনিস হয়, তাহলে উভয়ই একসঙ্গে সতা হতে পারে। তাকেই আমরা বলি, জগত মিখ্যা, ব্ৰহ্ম সতা, অর্থাৎ যেটাকে জগত বলে মনে কচচ সেটা বাস্তবিকপক্ষে ব্ৰহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নয়। তোমাদের রক্জতে সর্প ভ্রম হচেচ। তাই জগত মিখ্যা বা মায়া।

এইরপে আর্য্য সমাজিরা প্রতাক প্রশ্নে স্বামিজীর কাটা কাটা উত্তর শুনিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিং।ছিল। যে কয়জন সনাহনী (ইঁহারা আর্য্য সমাজের বিকন্ধবাদী দল) সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা স্বামিজীর জয়লাভে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে লাহোরে থাকিয়া একটা আশ্রম করিতে অনুরোধ করিলেন এবং ঘর বাড়ী, টাকা কড়ি যাহা কিছু লাগে সমস্ত ভার লইতে চাহিলেন। স্থামিজী অস্ত সময়ে এসব বিষয় আলোচনা করিবেন বলিয়া সেই স্থান হইতে উঠিয়া আসিলেন। আজ তাঁহার খুব পরিশ্রাম হইয়াছিল, তাই রাত্রে আহারাদি করিয়া শীঘ্র শীঘ্র শুইয়া

তৎপর দিবস স্থানীয় Foreman's Christian Collegeএ স্থামিজীর বস্তুত। ইইয়াছিল। বিষয়—"Philosophy of

# স্থামী অভেদানক

Work"। সভাপতি—এই কলেজের Principal আমেরিকান Prof. Lucas। সভাক্ষেত্রে ছাত্রগণের অসন্তব ভীড় হইয়াছিল। স্থামিজী প্রায় দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা করিবার পর সভাপতি বলিলেন, আমি গ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক এবং সারাজীবন এই বিষয় লইয়াই আছি, কিন্তু এই শিক্ষিত স্থামিজী (The learned Swami) আজ যা বলিলেন এরূপ পাণ্ডিত্য পূর্ণ বক্তৃতা আমি আরকোথাও শুনি নাই। আমি ভারতবর্ধের সমস্ত বিখ্যাত লোকদের বক্তৃতা শুনিয়াছি কিন্তু আজ আমার স্পাইই মনে হইভেছে, ভারতে এঁর তুল্য বক্তা কেহ নাই। আমি যখন New Yorkএ ছিলাম তখন স্থামিজীর নাম শুনিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সোভাগ্য আমার হয় নাই। আজ আমি শুনিয়া ধন্য হইলাম।

তৎপর দিবদ স্থামিজী স্থার গঙ্গারামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন। ইনি বিধবা বিবাহ লইয়া খুব মাতিয়া ছিলেন। অজস্ম অর্থব্যয় করিয়া বহু বিধবার বিবাহ দিয়াছেন।

তিনি স্বামিজীকে বলিলেন, এই সহরে আপনাদের বেলুড় মঠের 'সেবানন্দ' বলে একজন এসেছিলেন। এখানে দিনকতক আশ্রম করেছিলেন, কিন্তু চালাতে পারলেন না। আপনি এই স্থানে একটী আশ্রম করুন, তার যাবতীর খরচ আমি দিচিচ।

স্বামিজী বারাস্তরে তাঁহাকে এবিষয় জানাইবেন বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামিজী রঘুবীর সিংএর সহিত দয়ানন্দ সরস্বতীর

ইঙ্গ-বৈদিক বিছালয় ও হোষ্টেল দেখিয়া লাহোর মিউজিয়ম দেখিতে যাইলেন। সহরের বাহিরে নূতন Acquire করা বিস্তৃত মাঠের উপর সহরকে বাজাইবার চেষ্টা হইতেছিল। বিচারালয়ের পার্শেই যাত্বর। নানাবিধ দ্রব্যাদি এই স্থানে রক্ষিত হইয়াছে। সমস্ত খুঁটিনাটি দেখিবার সময় নাই বলিয়া স্বামিজী, কেবল চোখ বুলান গোছের একবার সব ঘরগুলি দেখিয়া লইলেন। তবে একটা ক্ষিপাথরের শীর্ণ বুদ্ধ মূর্ত্তি আমাদের বিশেষরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। উহার কক্ষাল, শিরা প্রভৃতির নির্দ্ধাণ কৌশল দেখিয়া কেহই বলিতে পারিবেন না যে, তখনকার দিনের লোকের Anatomyর জ্ঞান আজকালকার লোকের অপেক্ষা কিছু কম ছিল। উহা 'তক্তিভাই' নামক স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে।

মিউজিয়ম হইতে ফিরিবার পথে আমরা লরেন্সের প্রস্তর মূর্ব্তিটী দেখিলাম। উহার এক হাতে কলম, অপর হাতে তরোয়াল। বছবার উহা ভাঙ্গিবার চেফা হইয়াছে। সেই জন্ম সর্ববদাই এই স্থানে একজন পুলিশ প্রহরী দাঁড়াইয়া থাকে। লাহোরে অবস্থানকালে একদিন স্থামিজী ও কালোয়ান্ত সিং অমৃত সহরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তেজা সিং প্রভৃতি রেল ফেসন পর্যান্ত আসিয়া স্থামিজীকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া গেলেন।

হিন্দুদিগের যেরূপ কাশী, মুসলমানদিগের যেরূপ মকা, শিখদিগের অমৃতসহর দেইরূপ পবিত্রতম তীর্যন্তান। ৪০০ বংসর

# স্থামী অভেদানুক

পূর্বের এই স্থানে "চক্" নামে একটা কুদ্র পল্লী গ্রাম ছিল। ১৫৭৪ খৃঃ ( আকবর বাদশাহের রাজহুকালে ) শিখদিগের চতুর্থ গুরু 'রামদাস' বর্ত্তমান সরোবর্তী খনন করাইয়া ইহার চারিপার্যে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করান এবং নিজ নামানুসারে এই স্থানের নাম "রামদাসপুর" রাখেন। তাঁহার শিশ্য গুরু 'অর্জ্জুন সিং' এই স্থানে শিখদিগের রাজধানি করিয়া "অমৃতসর" নাম প্রদান করেন। এই সহরে বর্ত্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ১৪৩,০০০। এই সহরটী প্রাচীর বেপ্টিভ এবং ১৩টী ফটক বিশিষ্ট। পূর্বেব ইহার চারিদিকে খাল কাটা ছিল। কিন্তু এখন ইহার অনেকাংশ বুজিয়া গিয়াছে। শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শিখগণ পূর্বেব এই স্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রখিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা লুপ্ত। ১৮০০ খ্বঃ মহারাজা রণজিৎ সিংহ এই স্থানে "গোবিন্দ গড়" নামে একটা পরিথা বেপ্তিত দূর্গ নিশ্মাণ করাইয়াছিলেন। এখনও ইহা বিভাষান রহিয়াছে।

১৭৬২ খৃঃ আহম্মদ শাহ এবং তাঁহার পুত্র তৈমুর এই স্থানের প্রধান প্রধান মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া এবং তন্মধ্যে গো-হত্যা করিয়ানট করিয়া দিয়াছিলেন এবং করেকটী মস্জিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শিখরা পরে ঐ সকল স্থান পুনরধিকার করেন এবং ঐ সকল মস্জিদে শুকর কাটিতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে বর্ত্তমান রহুৎ মন্দিরটী নির্মিত হয়। ইহার নাম "ধরবার সাহেব"।

মন্দিরটা একেবারে অমৃতসরোবরের মধ্যে নির্দ্মিত। ইহার মধ্যে এবং আশে পাশে সর্ববদাই "গ্রান্থ সাহেব" পাঠ হইতেছে। সরোবরের স্থির জলে মন্দিরটার অতি অপূর্বব স্থন্দর প্রতিবিন্ধ পড়িয়াছে। সরোবরের মধ্যস্থলে একটা বৃক্ষ, চারিদিকে ডাল পালা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তাহার ডালে বৃহৎ বৃহৎ বাহুড় ঝুলিতেছে। মন্দির, পথ, ঘাট সমস্তই স্থন্দর শেত পাথরের। গম্মুজটা তামার পাতে মোড়া, তাহার উপর সোনার হল করা। দেখিতে ঠিক সোনার মত মনে হয়। তাই লোকে ইহাকে স্থবর্গ মন্দির (Golden Temple) কহে। সোনার হল করিতে মহারাজ রণজিৎ সিংহ বছ অর্থ বায় করেন। শিখরা জাহাঙ্গীর প্রভৃতি বাদশাহের কবর হইতে বছ মূল্যবান প্রস্তর্গগু তুলিয়া আনিয়া মন্দির অভ্যন্তরে লাগাইয়া দিয়াছিল।

সিংহছার দিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতেই সম্মুখে আকালিদের "ভূঙ্গ" প্রাসাদ। তথায় শিখ গুরুদের অন্ত্রশন্ত্র রহিয়াছে। প্রাঙ্গনের আশে পাশে নানাস্থানে গায়ক ও বাদকদল গীতবাছ্য করিতেছে। কোথাও যাত্রীরা স্নান করিতেছে, কোথাও উদাসী, সাধু সন্ধ্যাসীরা বসিয়া আছেন। কোথাও শিখগণ গ্রন্থসাহেব ধর্ম্মপুস্তকের নকল করিতেছে। ব্যবসায়ীরা কাপড়, চিরুশী, লৌহ, অলঙ্কার প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছে। সরোবরের পূর্ববধারে একটা বৃহৎ শুস্ত রহিয়াছে। উহার উপর ইইতে চারিদিকের

# স্বামী অভেদানন্দ

দৃশ্য অতি স্থন্দর। ইহার নিকটেই "বাবা অতলের" সমাজ। তাহার পার্দ্বেই গুরু গোবিন্দ সিংহের স্ত্রীর নামে প্রতিষ্ঠিত "কোলসর"। একটী রক্ষের তলে একটী তামফলক রহিয়াছে। উহাতে গুরু গোবিন্দ সিংহ কিরূপে তাঁহার পত্নী কোলকে লাহোরে আনিয়া-ছিলেন তাহা খোদিত রহিয়াছে।

সমস্ত দেখিতে দেখিতে স্বামিজী জুতা খুলিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে গ্রন্থসাহেব (গুরু নানকের বাণী ) পাঠ **হই**তেছে। স্বামিজী ভক্তিভরে প্রণাম করিতেই একজন শিখ পুরোহিত তাঁহার হস্তে একটা প্রসাদী ফুল দিলেন। স্বামিক্সী তাহা মস্তকে স্পর্শ করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং সান্তসর দেখিয়া সিংহলার দিয়া মন্দির প্রাঙ্গনের বাহিরে চলিয়া আসিলেন। তথা হইতে ডায়ার ওডায়ারী কাণ্ডের লীলাভূমি, 'জালিয়ান-ওয়ালা-বাগ' দেখিতে গেলেন। তৎপর রেল ফেসনে আসিয়া ট্রেন চাপিয়া 'নানকানা সাহেব' দেখিতে যাইলেন। 'নান্কানা' অমৃতসর হইতে অধিক দুর নহে। গুরু নানকের জন্মস্থান বলিয়া এই স্থান শিখ-দিগের প্রধান তীর্থ। ট্রেন হইতে নামিয়া একখানি টাঙ্গা করিয়া স্বামিজী গুরু নানকের জন্মস্থানের দিকে যাইতে লাগিলেন। সহরে প্রবেশ করিতেই আমাদের সর্ববাপেক্ষা আশ্চর্য্য বোধ হইল ছেলে বুড়ো সকলের কোমরে ছোরা আঁটা দেখিয়া। গৃহস্থের বৌনিরা পথ দিয়া চলিরাছে—কোমরে ছোরা বাঁধা, বালিকারা বই হাতে কুলে

# পরিব্রাঞ্জক

বাইতেছে—তাহাদেরও কোমরে এক এক খানা ছোরা বাঁধা। মনে হইল হঠাৎ যেন কোন সামরিক জাতির দেশে আসিলাম ! না জানি আরো কত কি দেখিব, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে স্বামিজী গুরু নানকের জন্মস্থানে আসিয়া পৌছিলেন। এখানে একটা বৃহৎ "গুরু-দোয়ারা" ( মন্দির ) নির্দ্মিত রহিয়াছে। স্বামিক্সী তাহার নিকট ধাইলেন। গুরু-দোয়ারার ফটকের সম্মুখে "গুরু-দোয়ারা প্রবন্ধক কমিটী"র করেকজন সভা টেবিল চেয়ার পাতিয়া বিষয়কর্ম্ম করিতে-ছিলেন। স্থামিজীকে আসিতে দেখিয়া তাঁহারা সাদরে অভার্থনা করিলেন এবং বসিবার জন্ম চেয়ার দিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে. কিছুদিন পূর্বের এই স্থানে সাধু নারায়ণ দাসের দলস্থ শিখদিগের সঙ্গে আকালিদের ভীষণ দাঙ্গা হান্দামা হইয়া গিয়াছে। আকালিগণ গবর্ণমেণ্টের হাত হইতে এই মন্দিরটীর ভার কাডিয়া লইয়াছে। সেই জন্ম সকল বিষয় তদারক করিয়া মীমাংসা করিবার জন্ম এই কমিটা বসিয়াছে। কমিটার প্রধান কম্মী সন্দার গুরুদিৎ সিং স্থামিজীর সহিত অনেক বিষয়ে আলাপ করিলেন। পরে তাঁহার সহিত স্থামিজী মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। দাঙ্গাকারীরা এক স্থানে আগুন স্থালিয়া অনেক ব্যক্তিকে নৃশংস ভাবে হত্যা করিনার পর পুড়াইয়াছিল, তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। উভয় পক্ষের वन्मक्द्र शुनाइ मन्मिद्धत मत्रजा, जामानाय वह हिप्त रहेशा গিয়াছে । মন্দিরের ভিতরদিকের দেওালে গুলি লাগাতে চুণ,

# স্থামী অভেদানন্দ

বালি খদিয়া পড়িয়াছে। "গ্রন্থ সাহেব" পুস্তকেও গুলি লাগিয়াছে। সম্প্রতি এইরপ একটা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে বলিয়া অপরিচিত লোককে মন্দিরের ভিতরে বেশীক্ষণ থাকিতে দেওয়া হইতেছে না। সেই জন্ম সামিজী মন্দিরের ফটো তুলিয়া শীঘ্র বাহির হইয়া আসিলেন এবং রেল ফেশনে আসিয়া ট্রেনে চড়িয়া পুনরায় লাগেরে ফিরিয়া আসিলেন।

লাহোরে আসিয়া পরদিন Congress pandalএ স্বামিজী ন্যাসানাল কলেজের ছাত্রগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার শেষে স্বামিজী, ভাই পরমানন্দের সহিত National College দেখিতে যাইলেন। রাত্রে Prof. Guptaর বাটীতে নৈশভোজনের নিমন্ত্রন হইল। তৎপর দিবস লালা হরিদাসের সভাপতিত্বে সনাতন-ধর্ম্ম কলেজে স্থামিজী Philosophy of the Vedas বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি ও ছাত্রগণ স্বামিজীর বক্ততা শুনিয়া তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিতো মুগ্ধ হইলেন। রাত্রে লালা হরিদাসের বাটীতে নিমন্ত্রণ হইল। তথায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি নানা বিষয়ের প্রশ্ন করিয়া স্বামিজীর ধর্ম্ম মত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তৎপর দিবস স্বামিজী আর্য্য সুমাজিদের হবন ও বেদপাঠ দেখিতে যাইলেন। বুহৎ পাল দিয়া ষেরা একটা মাঠে আর্ঘা-সমাজের বাৎসরিক অধিবেশন হইতেছিল। নানা স্থান হইতে আর্য্য-সমাজিগণ আসিয়া মাঠের মধ্যে তাঁবু

শাটাইয়া বাস করিভেছিল। যজ্ঞ হোম করিবার জন্ম দেশ বিদেশ হইতে আহ্মণ পণ্ডিতগণ আসিয়াছেন। মণ মণ স্বৃত পুড়িতেছিল। এত বড় বৃহৎ যজ্ঞ আর কখনও আমরা দেখি নাই। সেই জন্ম ইহা দেখিয়া আমাদের খুব আনন্দ হইল। তথা হইতে সামিজী শব্জীবাগে Mr. B. K. Lahiri মহাশয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া মধ্যাহ্ন ভোজন সম্পন্ন করিলেন। তৎপর 'বাবু মহলে' একটা বাঙ্গালীদের মেসে বেড়াইতে যাইলেন। তথায় শ্রীউপেন্দ্রনাথ দে আমিজীকে চা প্রভৃতি দিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। পূর্বব কালে পশ্চিমের সমস্ত সহরে এত অধিক বাঙ্গালী কর্ম্মোপলক্ষে আসিয়া বাস করিতেন যে, প্রত্যেক স্থানেই এক একটা "বাঙ্গালী টোলা" বা "বাবু মহলা" গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আজকাল স্থানীয় লোকেরা শিক্ষিত হইয়া উঠায় প্রত্যেক স্থানেই বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর সংখ্যা ছাস পাইয়াছে।

এইরূপে ২ সপ্তাহ অতীত হইলে, স্বামিজী লাহোর হইতে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। এই অঞ্চলের রেল পথে রাত্রে অত্যন্ত চোরের ভয়। তাই রাত্রে আমরা গাড়ীর মধ্যে জাগিয়া রহিলাম ও মালপত্র পাহারা দিতে লাগিলাম।

প্রতিংকালে কুরুক্তেরে পৌছাইয়া স্বামিজী, ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলেন এবং নীলকণ্ঠ পাগুরির বাড়ীতে আহারাদি করিয়া সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৈপায়ন হুদ ( এই স্থানে যুদ্ধ শেষে চুর্য্যোধন

#### স্বামী অভেদানন্দ

পুকাইয়াছিলেন ), জাতিম্মর ( যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতা বিদারাছিলেন তথায় একটা বটবৃক্ষ আছে ), ভদ্রকালী পীঠ ( এই স্থানে সতীর উরু পড়িয়াছিল ), কুরুক্ষেত্র-হ্রদ প্রভৃতি দ্রুষ্টব্য স্থান সকল দেখিতে লাগিলেন এবং ধর্ম্মশালায় রাত্রিবাস করিয়া পর দিবস সকালের ট্রেন হরিদার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যথাসময়ে সামিজী হরিদারে আসিয়া পৌছিলেন। কনখল শীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম হইতে অনেক সন্ধ্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ আসিয়া তুমূল জয়ধ্বনির সহিত স্বামিজীকে অভ্যর্থিত করিলেন। সেবাশ্রমে আসিয়া স্বামিজী এক সপ্তাহ রহিলেন। এই কয়েক দিনের মধ্যে এই আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী কল্যাণানন্দজীকে সঙ্গে লইয়া একদিন স্বামিজী হৃষিকেশ বেডাইয়া আসিলেন। হুষিকেশ দেখিয়া স্বামিজীর পূর্ববস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। এই স্থানে তিনি মাধুকরী করিয়া তপস্থা করিয়াছিলেন, নিজ হস্তে ঘাসের কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন এবং ধনরাজ গিরির নিকট বেদান্ত পড়িতেন। ধনরাজ গিরি স্বামী অভেদানন্দজীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া বলিতেন 'অলৌকিকী প্রজ্ঞা।' ধনরাজ গিরির শিয়্যেরা 'কৈলাস' নামে এক মঠ স্থাপন করিয়াছেন। স্থামিজী তাহা দেখিতে যাইলেন। মঠের মোহান্ত গোবিন্দানন্দ, স্বামী অভেদানন্দজীর নাম শুনিয়া ভাঁহাকে সাদরে অভার্থনা করিলেন। তিনিও ধনরাজ গিরির

ছাত্র ছিলেন। এক্ষণে তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছেন কিন্তু অভেদানন্দজীকে ভূলেন নাই। তিনি সামিজীকে সেই মঠে কিছুদিন বাস করিবার জন্ম অনেক অন্মুরোধ করিলেন এবং কিছু ফল উপহার দিলেন। স্থামিজী তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া বলিলেন অন্ম কোন সময়ে আবার আসিব। স্থামিজী পাঞ্জাবী ছত্রে মাধুকরী দ্বারা মধ্যাহু ভোজন শেষ করিয়া কন্খলে ফিরিয়া আসিলেন। কন্খলে আসিয়া স্থানীয় দক্ষযজ্ঞ ঘাট, সতী সরোবর, ঋষিকুল আশ্রম প্রভৃতি দর্শন করিলেন। স্থামিজী সেবাশ্রমের একটা নব গৃহের (Cholera ward) প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করিলেন এবং আশ্রমন্থ কয়েকজন কর্মীকে ব্রক্ষাচর্য্য ও সন্ধ্যাসত্রতে দীক্ষিত করিলেন।

অতঃপর তথা হইতে স্বামিজী ৺কাশীধামে আগমন করিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে তিন দিন অবস্থান করিলেন। স্থানীর করেকটী বিশেষ বিশেষ স্থান দর্শন করিয়া স্বামিজী ১০ই ডিসেম্বর রাত্রে, ডাউন পাঞ্জাব মেলে বেলুড় মঠ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

১১ই ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মতিথি পূজার দিন প্রাতঃকালে স্বামিজী স্থদীর্ঘ ৬ মাস পরে পুনরায় বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। ৬ অমরনাথ, তিববত প্রস্তৃতি নানাস্থান শ্রেমণ করিয়া স্বামিজীকে নিরাপদে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন।





# পরিশিষ্ট

# পশ্চিম তিব্বত বা লাদাকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম—

আমরা ইতিহাস পাঠে জানিতে পারি যে মহারাজ অশোক পাটলিপুত্র নগরে (বর্ত্তমান্ পাটনা) খ্বঃ পূঃ ২৭২—২৩১এ তৃতীয় বৌদ্ধ সংসদ (3rd Council) অধিবেশনের পর হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রচারকদিগকে নেপাল, কাশ্মীর, তিববত, পশ্চিম-তিব্বত (লাদাক) বক্তঃা, ইয়ায় কন্দ, চীন, মঙ্গোলিয়া, মিশর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরণ করিয়া ছিলেন। তাঁহারা তত্রস্থ দেশের আদিমবাসীদিগের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়া নৈতিক সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহারাই তিববতের মরুভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সে সময়ে পশ্চিম-তিব্বতে 'মন্স' ও 'দাদ' নামে আর্য্য জাতির শাখা বিশেষ বসতি করিত। তাহারাই প্রথমে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাহার নিদর্শন স্বরূপ প্রাচীন বৌদ্ধ কলাবিভার ধ্বংসাবশেষ 'জান্স্কারে' অভাপি বিভ্যমান আছে! এবং খ্বঃ পুঃ দিতীয় শতাব্দীর ব্রাহ্মী ভাষায় লিখিত প্রস্তুর ফলক পাঠ করিলে জানা যায় যে ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ লাদাকে প্রথম বৌদ্ধমত প্রচার করেন।

<sup>\* &</sup>quot;A Histry of Western Tibet" P. 20 by Rev. A. H Francke.

চানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম—সেই সময়ে নেপাল হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রচারকগণ চীন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারার্থ গিয়াছিলেন।

খুষ্ট পূর্বৰ প্রায় ২১৭ শক্তে চীন সমাট্ 'টিসিন শিহ হুয়াঙ্গটি'র রাজ থকালে ১৮ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনদেশে প্রথম গিয়াছিলেন। কিন্তু খুঃ পুঃ ৬১ হই.ত চীন সম্রাট 'মিং টি' বখন বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন সেই সময় হইতে চীনদেশে বৌদ্ধধৰ্ম্ম স্থাদুঢভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে ৬৫ খুফীব্রু চীনসমাট ভারতে বুদ্ধদেবের অস্থি অথবা তাঁহার ব্যবহৃত কোন দ্রব্যাদি এবং বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ স্থানয়ন করিবার জন্ম "তদৈ-ইন" প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীদিগকে পাঠাইয়া দেন। তাহারা তুই বৎসর পরে ৬৭ খ্যাদে চীনে ফিরিয়া আইসে। তাহাদের সঙ্গে কাশ্যপ মাতঙ্গ ও গোভরন বা ধর্মরক্ষক নামে তুই জন মগধ নিবাসী শ্রামণ বৌদ্ধ-ভিক্ষ্ বুদ্ধমূর্ত্তি, বৌদ্ধ ধর্মশান্ত্র ও বৌদ্ধ শিল্প কলাবিভার নানাপ্রকার নমুনা গান্ধার হইতে লইয়া যান। সেই সময়ে গান্ধার হইতে খোটান ও চীন, তুর্কিস্থান পর্যান্ত "দেশে সংস্কৃত ভাষা কথিত হইত। তৎপরে কয়েক বৎসরের মধ্যে চীনের ছোপান্ জেলায় 'লোয়াঙ্গ' নগরীতে 'পাইমা' বৌদ্ধমন্দির প্রথম নির্শ্মিত হইয়াছিল। তথায় মাতক্ষের দেহত্যাগ হইলে ধর্মারক্ষক অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন ।

ধর্মরক্ষক মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত হইতে চীনভাষায় বুদ্ধচরিতস্ত্র অমুবাদ করিয়াছিলেন।

#### স্থামী অভেদাৰন্দ

'মিংটি'র পরবর্ত্তা চীন সম্রাট্ ৭৬ শ্বফীব্দে অনেক ভারতীর পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে 'আর্যাকলা', স্থবির 'চিলুকাক্ষ'ও শ্রমণ স্থবিনয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য।

২২২ খৃষ্টাব্দে 'ধর্ম্মকাল' নামক বৌদ্ধ ভিক্ষু ভারত হইতে
চীনে গিয়াছিলেন। ২২৪ থ্রীফ্টাব্দে 'মহাবল' ও 'বিল্প' নামক বৌদ্ধ
ভিক্ষু চীনে গিরাছিলেন। ২৫৫ থ্রীফ্টাব্দে 'কলাণারুণ' এবং ২৮১
খৃষ্টাব্দে 'কল্যাণ', 'ধর্মফল' নামক বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনে গিয়াছিলেন।
৩৮১ খৃষ্টাব্দে "ধর্ম্মরক্ষ" এবং ৩৮৩ খৃষ্টাব্দে 'গৌতম সজ্ব দেব'
নামক বৌদ্ধ ভিক্ষুদ্ব টীনে গিয়াছিলেন।

৩০০—৪১৩ খৃফ্টাব্দে ভিক্ষু কুমার জীব (মধ্য আসিয়ার করাসর কুচবাসী) চীনে বসতি করিয়া 'সদ্ধর্ম পুগুরীক' নামক বৌদ্ধধর্ম-শাস্ত্র চীন ভাষার অনুবাদ করিয়াছিলেন।

় প্রসিদ্ধ চীন দেশের পরিব্রাজক ফা-হিয়ান এই কুমার জীবের শিষ্য ছিলেন। কুমার জীবের গুরু 'বিমলাক্ষ' কাশ্মীরে বাস করিতেন।

সেই সময়ে অপর এক বৌদ্ধ ভিক্ষু "বুদ্ধভদ্র" জাহাজে করিয়া দক্ষিণ চীনে গমন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় ধ্যানী সুম্প্রাদায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তথায় ৩১ বৎসর বাস করিয়া ৪২৯ শ্বাহ্যীব্দে দেহত্যাগ করেন।

৪০০ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর রাজপুত্র 'গুণবর্ণ্মন্' সিংহল, জাভা

দেশ দেখিয়া ৪২৮ খৃষ্টাব্দে জাহাজে করিয়া দক্ষিণ চীনে ক্যানটন্
সহরে গিয়াছিলেন এবং তথায় ও ন্যানকিন্ সহরে ছুইটা বৌদ্ধ বিহার
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে চীনদেশে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও
ভিক্ষুনী সজ্ব প্রথম স্থাপিত হইয়াছিল, এবং বৌদ্ধচিত্রকর 'ধর্মাদূত'ও
'গুণবর্ম্মন্' চীনদেশে বাইয়া ভারতীয় শিল্প কলাবিত্যা প্রচার করিয়া
ছিলেন। বুদ্ধভদ্রের কিছুদিন পূর্বেব কাবুল হইতে 'সঙ্বভট'
নামক এক পণ্ডিত চীনে গিয়াছিলেন। ৩৮২ খৃষ্টাব্দে শ্রামণ
'ধর্মপ্রিয়' চীনে গিয়াছিলেন।

৪১৪ খৃষ্টাব্দে কুমারজীবের সহকর্মী পূণ্যত্রাত, ৪২৩ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধজীব এবং ৪২৪ খৃষ্টাব্দে 'ধর্মমিত্র' নামক বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ চীনে গিয়াছিলেন।

৫২০ খৃষ্টাব্দে 'বৌদ্ধধর্ম' নামক একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুযোগী ভারত হইতে মালয় দেশ দিয়া পদত্রজে চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন। তিনি নয় বৎসর মৌনত্রত পালন করিয়া তান্কিনে তপস্থা করিয়াছিলেন। তৎপরে চীনসমাট্ সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার কঠোর তপস্থায় আশ্চর্যান্তিত হইয়া ভাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিয়াছিলেন ও একটী মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন।

# স্বামী অভেদ্যুনস্ফ্

৫০০ খৃষ্টাব্দে বস্থবন্ধুর জীবনী লেখক পণ্ডিত পরমাৎ ন্যান্কিনে যাইয়া আট বৎসর যোগ সাধন করিয়াছিলেন। তিনিই চীনদেশে যোগাচার সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

紫 紫 紫

৩৯৯ খৃষ্টাব্দে চীন দেশীয় পরিব্রাজক 'ফা হিয়ান্' 'পাটলি পুত্র' (Modern Patna) সহরে আসিয়াছিলেন; তথায় বুদ্ধ-দোষের বিখ্যাত অধ্যাপক গুরু 'রেবতী'র নিকট চতুর্দ্দশ বৎসর' বৌদ্ধশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সদেশে ৪১৪ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধগ্রন্থাদি লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

\* \* \* \* কোরিয়া দেশে বৌদ্ধ**প্র**শ্ প্রচার–

৩৭৪ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ার রাজাকর্ত্তক নিমন্ত্রিত হইয়া 'আ-তাও' ও-'দন্-তাও' নামক তুইজন চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু কোরিয়াতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং রাজাকর্ত্তক যথেষ্টরূপে দশ্মানিত হইয়াছিলেন। অবশেষে কোরিয়ার রাজা ও রাণী বৌদ্ধধর্মে দ্যাক্ষিত হইয়া সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী হইয়াছিলেন। সেই অবধি বৌদ্ধধর্ম্ম কোরিয়াতে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছিলেন। এবং অনেক চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু গিয়া মন্দির ও বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন; ভারতের বৌদ্ধ ভিক্ষু 'মতানন্দ' কোরিয়াতে

গিয়াছিলেন এবং রাজাকর্তৃক বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

জ্বাপানে ব্যোক্তশ্বর্গ — ৫২২ খ্ ন্টাব্দে কোরিয়ার 'হাকু সাই'
এর রাজা জাপানের রাজা মিকাডোকে স্থবর্গ নির্দ্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি এবং
বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ উপহারস্থরপ প্রেরণ করেন। এক বৎসর পরে
মিকাডো নিজ রাজধানীর নিকট সমুক্ততটে একটা বৃহৎ কপূর,
বুক্দের গুঁড়ি কার্চ্চ হইতে খোদিত স্থবৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি পাইয়াছিলেন।
তিনি ঐ মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যে আরুষ্ট হইয়া রাজপ্রাসাদে আনিয়া
শ্বাপিত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কোরিয়ার 'হাকু সাই'এর
রাজা সাত জন বৌদ্ধ ভিক্সুকে কোরিয়া হইতে জাপানে
মিকাডোর নিকট পাঠাইয়া দেন। তাহারা 'জো-জিৎস্থ' ও 'সান্রন' সম্প্রাদায়ভুক্ত ছিলেন।

৫৫৪ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ার রাজা অপর নয়জন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে জাপানে পাঠাইয়া দেন। ৫৭৬ খৃষ্টাব্দে জাপানে মিকাডো 'বিদাৎস্থ তেন্ধো'এর রাজস্বকালে কোরিয়া হইতে অনেক বৌদ্ধগ্রস্থ, এবং 'রিৎস্থ' ও 'জেন্' সম্প্রদায়ের বহু ভিক্ষু, ভিক্ষুনী, অধ্যাপক, ওবা, রাজমিন্ত্রী, প্রভিমা নির্ম্মাতা প্রভৃতি আসিয়াছিল।

৫৮৪ খৃষ্টাব্দে চুইজন জাপানী কোরিয়া হইতে শাকামূনি ও মৈতের বোধিদত্তের মূর্জি, বুজের অস্থি জাপানে আনম্বন করিয়াছিল;

# স্বামী অভেদানন্দ

এবং 'সোগো'-নো'-ইনামে, নামক এক জাপানী বৌদ্ধ বুদ্ধদেবের প্রথম মন্দির (Pagoda) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

\* \* \* \*

পরবর্ত্তী মিকাডোর রাজস্বকালে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু নিমন্ত্রিত হইয়া কোরিয়া হইতে জাপানে আইসে এবং বৌদ্ধর্ম্ম প্রচার করে। সেই সময়ে জাপানের বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যথাঃ—ওশাখা নগরীতে তেল্পোজী বৃদ্ধমন্দির; কিওটো নগরীর নিকটবর্ত্তী 'উদ্জুমাদা' নামক বৃদ্ধমন্দির; 'য়ামাডো' সহরের অস্থক-দেরা দরুমাজী, তায়েশা-দেয়া, কুমেদেরা ও তাচিবনদেরা নামক বৃদ্ধ-মন্দির গুলি।

\* \* \*

- ৬২৩ খ্ফাব্দে চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ প্রথমে জাপানে আসিয়া মন্দির, মঠ ও বিহার স্থাপন করিয়াছিল এবং ৬২৫ খ্ফাব্দে বৌদ্ধধর্ম সাধারণ জাপানীদিগের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল।

৬৪৫ খ্টাব্দে জাপানের রাজা মিকাডো কোডোকু তেরো বৌদ্ধর্মে দীক্ষিত হইয়া 'দো-সো' নামক জাপানী বৌদ্ধ ভিক্ষুকে চীনদেশের পরিব্রাক্ষক হিউয়েন সিয়াঙ্গএর ( যিনি ভারতে আসিয়া অনেক বৎসর বৌদ্ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন ) নিকট বৌদ্ধর্ম্মের রহস্থ শিক্ষা করিবার জন্ম পাঠাইয়াছিলেন।

'দো-সো' জেন্ সম্প্রদায়ের "এমান" নামক বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিক ধাানযোগ সাধন-প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিল।

\* \* \* \*

৬৭৩-৬৮৬ খৃষ্টাব্দে মিকাডো 'তেম্মু তেন্নো' বৌদ্ধ মঠগুলিকে ভূসম্পত্তি দান করিয়া রাজ্যাধীনতা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া-ছিলেন। তিনি 'নারা' নগরীর নিকট 'জুকুশীজী' নামক বিখ্যাত বুদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং প্রজাদিগের প্রত্যেক বাটাতে বুদ্ধের পূজা ও বৌদ্ধগ্রন্থ রাখিবার জন্ম অনুস্পাসন বাহির করিয়াছিলেন। ৭০০ খৃষ্টাব্দে জাপানে মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল।

\* \* \*

৭১০ খ্র্সান্দে 'নারা' নগরীর 'কোবুকু-জী' নামক বৃহৎ বৌদ্ধ মঠ স্থাপিত হইয়াছিল।

\* \* \* \*

৭৩৭ খৃষ্টাব্দে মিকাডো 'শোমু-তেন্নো আদেশ করিয়াছিলেন যে জাপানের প্রতি জেলাতে বৌদ্ধ মঠ স্থাপিত হউক এবং তিনি সপ্ততলা উচ্চ বুদ্ধ মন্দির (Seven storied Pagoda) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি 'নারা' নগরীতে বিখ্যাত বুদ্ধমন্দির এবং পঁচিশ হাত উচ্চ অস্টধাতুর বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই

#### স্থামী অভেদানন্দ

মন্দির ও মূর্ত্তি অভ্যাপি বিভ্যমান আছে। তাঁহারই রাজ্য্বকালে 'বরামন সোজাে' নামক ( ব্রাহ্মণ) ভিক্ষু ভারত হইতে জাহাজে করিয়া 'ওশাথা' নগরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বোধ হয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন এবং তথনকার বঙ্গান্দরে লিখিত পুঁথি লইয়া গিয়াছিলেন। সেই পুঁথি 'নারা' নগরীর বৌদ্ধমন্দিরে অভ্যাপি পূজিত হইয়া থাকে। অবশেষে মিকাডাে 'শোমু তেয়াে' রাজ্য্ব ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইয়াছিলেন। সেই অবধি জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম স্তৃদৃতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

# তিব্বতে বৌদ্ধধৰ্ম

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে খুষ্ঠীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধর্ম চ্ট্রীন্দেশে রাজধর্ম ও জাতীয় ধর্মারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু মধ্য তিববতের রাজা 'প্রংসান্ গাম্পো' ৬৪১ খুফ্টাব্দে চীনদেশ আক্রমণ করেন। তৎপর চীন মহারাজ 'তাঙ্গ' বংশীয় 'তাইতস্কন্ধ' তিববতের রাজার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন এবং তাঁহার কন্মা 'ওয়েন-চেঙ্গ'কে তাহার সহিত বিবাহ দেন। এই ঘটনার তুই বৎসর পরে 'প্রংসান্ গাম্পো' নেপালের রাজান অংশু বর্ম্মার কন্মা 'ভুকুটী'র পাণি গ্রহণ করেন।

তাঁহার ছই স্ত্রী বৌদ্ধর্মে লালিত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে তাহাদের স্বামীকে বৌদ্ধর্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজা বৌদ্ধর্মের উচ্চ ভাব ও নীতি সমুদায়ে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার রাজদৃত 'থন্মি সম্প্রোট'কে ভারতে প্রেরণ করেন। 'সম্প্রোট' ভারতের নানান্থানে বহুকাল অবস্থান করিয়া আক্ষণ ও বৌদ্ধ পশুতিদিগের নিকট সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা সমাপন করিয়া ৬৫০ খৃষ্টাব্দে তিববতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং নাগ্রী অক্ষরে বর্ণমালা যাহা খৃষ্টীয় পম ও ৮ম শতাব্দীতে মগধ ও বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল তাহা তিববতে প্রচলিত করেন। অত্যাপি সেই বর্ণমালাই তিববতে প্রচলিত আছে। কিন্তু মগধে এবং বঙ্গে উহার আকৃতি অন্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাকে 'বুচন' বর্ণমালা কছে।

শনজোট' তিববতীয় কথাগুলি মাগধী বর্ণমালা দিয়া লিখিবার প্রথা চালাইলেন এবং একথানি তিববতী ভাষায় ব্যাকরণ রচন। করিলেন। এইরূপে তিববতের প্রথম রাজা 'স্রাংসান্ গাণেপা' তিববতে বর্তমান লিখিত ভাষার স্পষ্টি করিলেন এবং তাঁহার চুই স্ত্রীর সাহায্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম স্থাপিত করিয়া তিববতে ভারতীয় বৌদ্ধ সভ্যতা ও নীতি বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি 'লাসা' নগরীকে রাজধানী করিয়া বুদ্ধদেবের এক বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ঐ মন্দির অভাপি বিভামান আছে।

তিব্বতের আদিন নিবাসী—বৌদ্ধ ধর্ম প্রবেশ

# স্থামী অভেদানস্থ

করিবার পূর্বের তিববতে আদিম নিবাসীরা নরমাংসাহারী অগভ্য জাতি ছিল। তাহাদের বিশেষ কোন ধর্ম্ম ছিল না। তাহারা ভূত, প্রেত, পিশাচ, দানা, দৈত্য, যক্ষ, ডাকিনী প্রভৃতিকে ভয় করিত, এবং তাহাদের প্রীতি উৎপাদন করিবার জন্ম আরাধনা করিত, এবং পশুবলি এমন কি নরবলিও দিত। তাহারা গাছ, পাথর প্রভৃতি অচেতন পদার্থ, বিতাৎ, ঝঞ্জা, বজুাঘাত প্রভৃতি নৈসর্গিক ব্যাপারের মধ্যে মামুষের মত ব্যক্তিম্ব ও প্রাণ বিশিষ্ট ভূত, প্রেত বিগ্রমান আছে এবং তাহারা অসন্ত্রেই হইলে মামুষের অমঙ্গল করিয়া থাকে—এইরূপ বিশাস করিত। তাহারা পিশাচাপ্রিত বৃক্ষ, প্রস্তর, সর্প, প্রভৃতি পূজা করিত; এবং ভূতের বিকট মূর্ত্তির মুখোস পরিয়া দানাই নৃত্য করা এই পূজার প্রধান অঙ্ক ছিল।

তিব্বতে 'ব্দেন' প্রশ্ন এইরূপ, ভূত পিশাচ পূজাকে তিববতীরা 'বন' অথবা 'পন্' (Bon Religon) নাম দিয়াছিল। ইহার প্রবর্ত্তক "সেন্রাব-মি-ভো" নামক একজন পশ্চিম তিববত বাসী সাধক ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি নানা ভাষা, কলাবিভা, ঔষধাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার ৩৩৬টা স্ত্রী ও বহু সন্তানছিল। অবশেষে একত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি তপস্থা করিতে আরম্ভ করিয়া অল্লকালের মধ্যে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি 'বন্' দেবতা 'সেন-হাও-কার'এর (অর্থাৎ থেত জ্যোতির্শ্বয় বন্ দেবতা) আরাধনা করিয়া অলোকিক শক্তি লাভ করেন। তিনি ২৫ বৎসর চীন

দেশে এই 'বন্' দেবতাকে প্রচার করেন ও চীন মহারাজা 'কনগংসি'কে তাহার মতে দীক্ষিত করেন। 'সেন্রাব-মি-ভো তিববতবাসীকে এই 'বন্' ধর্মা শিক্ষা দেন এবং দেবতাকে আবাহন করিবার বিধি, ভূত পিশাচদিগের নৃত্য, সৌভাগ্য দাত্রী দেবীর প্রার্থনা, প্রেতদিগকে পানীয় (সুরা) নিবেদন করিবার বিধি, মৃত দেহের সৎকার বিধি, অমঙ্গল নিবারণার্থ কবচ, মাতলি ধারণের মন্ত্র, মুদ্রা, যন্ত্র প্রভৃতি নানা প্রকারের তুক্-তাক্ (magic) শিখাইয়াছিলেন। এই 'বন্' ধর্ম্ম তিববত, চীন, মঙ্গোলিয়া, তুর্কিস্থান প্রভৃতি মধ্য আশিয়ার নানাদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, চীন দেশে বৌদ্ধ ধর্মা প্রবেশ করিবার পূর্বেব এই 'বন্' ধর্ম্ম সাধারণে গ্রহণ করিয়াছিল। এই ধর্ম্মের পুরোহিতকে "বন্-পো" কহে।

'বন্-পো' নানাপ্রকার মন্ত্র প্রয়োগ উচ্চারণ করিয়া ভূত, প্রেত, পিশাচ, দানা, দৈত্য, ডাকিনী প্রভৃতিকে তান্ত্রিক সাধকের স্থাস বশীভূত করিয়া বহুবিধ ব্যাধি আরোগ্য করে এবং অমঙ্গল দূর করে। তম্মধ্যে তিনটী মন্ত্র প্রধান যথা :—(১)আং ওঁ হুঁ রং স সদ্স লে সন্নে য়া স্বাহা; (২) ঐঁ রং খং ক্রং হুঃ; বশ্যে ঠন্লে লো যো-ঠং স্পূন্স্ সো থাদ্-দো থুন হ্রী। এই মন্ত্রগুলি ঘারা সকল প্রকার বিদ্ন, বিপদ, ক্ষতি ও গ্রহ নক্ষত্রের কোপ এবং চুইট প্রেতা-শ্যার শক্তি অপসারিত হয়। তাহাদের বিশ্বাস যে ইহা ঘারা মানব পার্থিব হুঃখ কইট সকল দূর করিয়া মুক্তি লাভ করে।

# স্থামী অভেদানন্দ

'বন' ধর্ম্মের প্রধান দেবতার নাম লা ছেনপো মিগ ছ পা' অর্থাৎ নয়টী চক্ষ্ব বিশিষ্ট মহাদেব। ইনি জগৎ পতি ও ব্রহ্মাণ্ডের গৌরবশালী মহারাজা। অন্যান্ত দেবতারা চুই প্রকার, চুঃখদাতা ও শান্তিদাতা। 'বন্' ধর্ম্মে দেবীরা দেবতাগণ অপেক্ষা শ্রোষ্ঠ ও অধিক শক্তিশালিনী। প্রধান দেবী সাম্ভাশক্তির নাম "জি বুজিদংথা যম্মা"। ইহার মুখন্রী শেত বর্ণের এবং চুই হস্ত বিশিষ্ট। প্রত্যেক হস্তে একটী দর্পণের উপর মশাল ধারণ করিয়া চারিটী সিংহ পঞ্চে সিংহাসনোপরি পদ্মাসনে বসিয়া আছেন। ইনি 'লা ছেন্পো' নামক মহাদেবের পত্নী। এই মহাদেব শ্রেতবর্ণের রুয়োপরি উপবিষ্ট এবং এক হস্তে একখানি রৌপ্যমণ্ডিত পুস্তক ধারণ করিয়া আছেন। অন্যান্য দেবী যথা :--বাদেবী, লক্ষ্মী, দুয়াময়ী, বৃদ্ধি দাত্ৰী প্ৰভৃতি সকলেই সিংহাসনে উপবিষ্টা এবং প্রত্যেক দেবীর একটী দেবতা সাছে। তাহাদের নাম 'বাগেদবতা' ইত্যাদি। তাহারা সকলেই বুষারত। এইরূপে 'বন' ধর্ম্মে পাঁচটী দেবী ও পাঁচটী দেবতা আছে। এই ধর্ম্মের সাধকদিগের চরম উদ্দেশ্য এই যে সিদ্ধি লাভ করিয়া জীবের কল্যাণ করা ও কল্যাণ সাধনের বিল্পকারীদিগকে দমন করিয়া স্বর্গ-স্থুখলাভ করা এবং সাধনার ত্রয়োদশ অবস্থা-স্তর অতিক্রম করিয়া মুক্তিলাভ করা। ইহাতে বৌদ্ধদিগের নির্ববাণ

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিববতের রাজা 'শ্রংসান্ গাম্পো' বৌদ্ধধৰ্ম

মক্তি নাই।

দেশে স্থাপন করিলে পর লামা ভিক্ষুরা তাঁহাকে স্বর্গীয় বোধিসন্ধ অবলোকিতেগরের অব হার আখ্যা দিয়া সন্মান করিতে লাগি লন এবং তাঁহার তুই স্ত্রীও অবলোকিতেগরের পত্নী 'তারা' দেবীর অবতার আখ্যা পাইয়া পূজিতা হইতে লাগিলেন। চীনদেশের রাজকত্যা 'ওয়েনচেং' হইলেন 'শুভাতারা' এবং নেপালী রাজকত্যা "ভ্রুকুটী" 'শ্যামল তারা' হইলেন। অত্যাপি ইহাদের মূর্ত্তি লামাদিগের মন্দিরে পূজিতা হইয়া থাকে। তাঁহাদের কোন সন্তান হয় নাই সেই কারণে লামারা তাঁহাদের দেবী বলিয়া থাকেন।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে খুষ্ঠীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিববতে যে বৌদ্ধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছিল তাহা কিরূপ ? বুদ্ধদেবের পরে এক সহস্র বৎসরের মধ্যে তাঁহার বিশুদ্ধ মতের অনেক পরিবর্ত্তন ইইয়াছিল। ইহা যথন বিধন্মী অসভ্য জাতিগণকে ক্রোড় দান করিল, তথন তাহাদের যে সকল দেব, দেবী প্রতীক, প্রতিমা, ভূত, প্রেত্ত পিশাচ প্রভৃতির পূজা এবং কুসংস্কারপূর্ণ আচার ব্যবহারগুলি বৌদ্ধর্মেম যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া রহিতে লাগিল। বহুবার বিশুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ধর্ম সংসদ (Council) আহ্বান করা হইয়াছিল। কিন্তু খুষ্ঠীয় প্রথম শতাব্দীতে সিথিয়ান রাজা 'কণিক' যে সংসদ্ (Council)জলন্দরে আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাতে বৌদ্ধর্ম্ম হুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। একভাগ প্রাচীন বিশুদ্ধ বৌদ্ধ মত পোষণ করিল।

এই মত সেই অবধি সিংহল, বর্মা, শ্যাম দেশে প্রচলিত হইল।
ইহাকে ইংরাজীতে 'Southern Buddhism' বলা হয়। অপর
ভাগটী অন্যান্য জাতির দেব, দেবী প্রভৃতিকে আশ্রায় দিয়া এবং
নানাবিধ কুসংস্কারের সহিত মিশ্রিত হইয়া উত্তর ভারতের বাহিরে
তিববত, চীন, জাপান, কোরিয়া, মোঙ্গলিয়া, মধ্য আশিয়া, রুশিয়া
প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার নাম হইল 'Northern-Buddhism'। বৌদ্ধরা প্রথমটীকে 'হীনযান' এবং দ্বিতীয়,
ভাগকে 'মহাযান' আখ্যা দিয়া থাকেন। প্রথমে এই তুই মতের
সাধন প্রণালী এবং চরম উদ্দেশ্য 'নির্বাণ' সম্বন্ধে বিশেষ ভেদ ছিল
না। কিন্তু খুসীয় প্রথম শতাব্দীতে 'নাগার্ল্জ্ন' ভারতের উত্তর
পশ্চিম অংশে 'মহাযান' মত বিশেষ উত্তমের সহিত প্রচার
করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধদেবের উপদেশগুলির নৃতন ব্যাখ্যা
লিখিয়াছিলেন।

এই 'মহাযান' মতে বুদ্ধদেবকে স্বগাঁয় জগদীপরের স্থানে বসান হইল এবং তাঁহার গুণগুলিকে দেবতা করা হইল । স্বর্গীয় বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বর জীবের প্রতি দ্যা করিয়া তাহাদের যাহাতে অশেষ কল্যাণ হয় তাহারই চিন্তা সর্ববদা করিতে লাগিলেন। 'হীনযান' মতাবলম্বীরা নিজের নির্ববাণ-মুক্তির জন্ম অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন এবং বিনয়পিটক নামক বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে সাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু 'মহাযান' মতাবলম্বীরা সমন্ত জীবের মুক্তি কামনা করিয়া

ভাষাদের উদ্ধারের জন্ম ব্যস্ত থাকেন; কারণ ভাষারা বিশ্বাস করেন যে, জীব, জন্তু সকলেই কোন না কোন সময়ে ভাষাদের পূর্ববপুরুষ ছিলেন; স্থভরাং ভাষাদিগকে তুঃখ, কর্ম্বপূর্ণ সংসারচক্র হইতে উদ্ধার করিবার চেম্টা করা সকলেরই প্রধান কর্ত্তব্য ।

'অফসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' নামক বৌদ্ধ ধর্মশান্ত্রে হীন্যানী-দিগের আপন আত্মার কল্যাণ ও নির্ববাণ মুক্তিলাভ রূপ মতের বিরুদ্ধে অনেক নিন্দা করা হইয়াছে এবং মহাযানীদিগের উদার সার্ববজ্ঞনীন নির্ববাণ প্রার্থনারূপ মতের বিশেষ প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেবের বিশুদ্ধ ধর্ম্মে স্থান্তি, স্থিতি, প্রালয় কর্ত্তা জগদীশরের স্থান নাই। কিন্তু তাঁহার পরিনির্ববাণের পর অতি অল্পকালের মধ্যে তাঁহার মতাবলম্বিগণ তাঁহাকেই জগদীশরের স্থানে বসাইয়া "স্থানতী" নামক স্বর্গে অনাদি, অনন্ত, বিজ্ঞানময় 'অমিতাভ' বুদ্ধ নাম দিয়া স্থাপিত করিয়া তাঁহারই পূজা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেবের পার্থিব জীবনের লীলা ও ঘটনাগুলিকে স্বর্গীয় নিত্য বোধিসদ্বের নিত্যাবস্থার প্রতিরূপ বলিয়া প্রচার হইতে লাগিল। এইরূপে অনেক স্বর্গীয় বোধিসত্বের কল্পনা আরম্ভ হইল। তন্মধ্যে প্রধান বোধিসত্ব হইলেন অমিতাভের পু্ল্র 'অবলোকিতেশ্বর'—ইাহাই মহাযানীদিগের মত।

খুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গান্ধার দেশে (বর্ত্তমান পেশোয়ার)

# স্থামী অভেদাসন্দ

"গদপ্ত" নামক এক বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। তিনি প্রতঞ্জলির রাজ-যোগাভাসে সিদ্ধ হইয়া 'মহাযান' বৌদ্ধমতে 'রাজযোগের সাধন-প্রণালী অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। তৎপর শতাব্দীতে হিন্দুদিগের তন্ত্রমত, এবং শিব, শক্তি, তুর্গা প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবদেবীর পূজা, প্রতিমা পূজা, মন্ত্র, যন্ত্র ইত্যাদি মহাযান মতের সহিত জড়িত হইয়াছিল।

এইরূপে প্রাচীন বিশুদ্ধ বৌদ্ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে নানাভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

এই মহাযান বৌদ্ধ মতটা তিববতে খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ প্রচার করিয়াছিলেন। তখন তিববতে প্রাচীন 'বন্' ধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল ছিল। স্কুতরাং মহাযান্ বৌদ্ধর্ম্ম 'বন্' ধর্ম্মের বিরুদ্ধেনা দাঁড়াইয়া তাহার সহিত ধীরে ধীরে মিশ্রিত হইতে লাগিল।

বন্' ধর্মাবলম্বীরা কৃষ্ণবর্ণের টুপি ও চোগা (আলখেলা) পরিধান করিত, কিন্তু মহাযানী বৌদ্ধরা লাল বর্ণের টুপি ও চোগা পরিধান করিয়া নিজেদের পার্থকা স্থাপন করিলেন।

বৌদ্ধভিক্ষুরা 'বন' ধর্মের কুসংস্কার ও ব্যভিচার দূর করিবার জন্ম প্রায় একশত বৎসর প্রাণপণে চেন্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। সেই কারণে পরবর্ত্তী তিববত মহারাজা "থিস্রাং দৈৎসান্" খুসীয় অন্টম শতাবদার মধাভাগে নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের (বৌদ্ধ) অধ্যাপক ও মগধ রাজার গুরু "শান্ত রক্ষিত"কে তিববতে বিশুদ্ধ বৌদ্ধমত প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন।

#### শান্তরক্ষিত-

'শান্তরক্ষিত' বঙ্গদেশীয় যশোহরের রাজার পুত্র ছিলেন। ইনি বৌদ্ধভিক্ষু 'জ্ঞানগর্ভ' কর্ত্বক দীক্ষিত হইয়া নানা বৌদ্ধ শান্তা ভাস করিয়াছিলেন এবং তপস্থায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ভিক্ষু হইয়াছিলেন, ইহাঁর সাধু চরিত্র এবং অশেষ সদ্গুণ দেখিয়া তিববতী লামারা 'আচার্য্য বোধিসত্ব' উপাধি দিয়াছিলেন। তিববতে এই নামে তিনি অভ্যাপি বিখ্যাত। ইনি মাধ্যমিক যোগাচার সম্প্রদায়ভুক্ত যোগী ছিলেন।

শান্তরক্ষিত তিববতে উপস্থিত হইয়া 'থি সং দৈৎসান' মহারাজকে আদেশ করিলেন ঃ—"উত্তয়ন নগরে (বর্তমান কাবুল) এক বৌদ্ধতিরে সিদ্ধ মহাপুরুষ আছেন তাঁহার নাম 'পদ্মসন্তব'। তিনি ভূত, প্রেত, পিশাচদিগকে মন্ত্র শক্তি দারা তিববত হইতে দূর করিতে সক্ষম হইবেন। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনান্" তিববতের মহারাজা তাঁহার আদেশাসুষায়ী 'পদ্মসন্তব'কে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন। ৭৪৯ খুটাকে 'পদ্মসন্তব' তিববতে আসিলে মহারাজা বহু সন্মানের সহিত তাঁহাকৈ অভ্যর্থনা করিয়া তিববতে বৌদ্ধধর্মের প্রধান পুরোহিত পদে বরণ করিলেন। তিনি ছ্রা ও পুরুষদিগকে তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

এই মতে সর্ববত্যাগ ও ভিক্ষাশ্রম অবলম্বন না করিয়াও

# স্থামী অভেদানন্দ

দাধারণ গৃহস্থ হইতে রাজা পর্য্যন্ত সকলেই সহজে নির্ববাণ মুক্তিলাভ করিতে পারে।

'পদ্মসম্ভব' হুইচূড়া বিশিষ্ট মুকুটের স্থায় লোহিতবর্ণের ( Mitre-shaped ) টুপী পরিতেন। অ্যাপি প্রধান প্রধান লাল টুপীধারী সম্প্রদায়ের লামারা ইহা পরিধান করে।

#### পদ্মসন্তৰ-

তিববতীর। 'পদ্মসন্তব'কে "গুরু রিন্পোচে" নামে অভিহিত করে—ইহার অর্থ "মহামূল্য গুরু"। ইনি যে মত প্রচার করেন তাহারই নাম "লামাধর্ম্ম" ( Lamaism )। "পদ্মসন্তব"কে লামারা বুদ্ধদেবের তুল্য সম্মান করেন। তিনি কি প্রকারে অমঙ্গলকারী ভূত, প্রেত, পিশাচদিগকে মন্তবলে বশীভূত করিয়া দেশকে অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন সে বিষয়ে অনেক গল্প তিববতীদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু তিনি ঐ সকল ভূত প্রেতকে আশাস দিয়াছিলেন যে লামারা নিত্য তাহাদের পূজা করিবে ও ভাহাদের উপযুক্ত নৈবেন্তাদি ভোগ দিবে। এই কারণে অনিষ্টকারী ভূত প্রেত পূজা লামাদিগের নিত্যপূক্ষার একটী অঙ্গস্বরূপ হইয়াছে।

মহারাজা 'থিশ্রং দৈৎসান'এর সাহায্যে 'পদ্মসম্ভব' 'সাম-যাস' সহরে ৭৪৯ খুফ্টাব্দে প্রথম বৌদ্ধ মঠ ও ভিক্স্দিগের বিহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই মঠে 'শাস্তরক্ষিত'কে প্রথম মোহাস্ত করেন।

তিনি ঐ পদে ত্রয়োদশ বৎসর ছিলেন। পরে তাঁহাকে লামারা স্বর্গীয় বুদ্ধের প্রতিবিশ্ব স্বরূপ আচার্ঘ্য-বোধিসত্ব-মহাগুরু আখা দিয়াছিলেন।

পদ্মসম্ভবের অনেক বিশ্বৃতি ( সিদ্ধাই ) তিববতের পুস্তকে বর্ণিত
আছে—(১) তিনি আকাশে উড়িয়া ধাইতেন; (২) নিজমুখ অপমুখে পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন; (৩) মৃতকে পুনর্জীবিত করিতে
পারিতেন; (৪) বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য হইতেন; (৫) নদীর জলকে উজান
বহাইতেন; (৬) হস্তবারা উড্ডীয়্মান পক্ষীকে ধরিতে পারিতেন
ইত্যাদি।

শান্তরক্ষিত ও পদাসন্তবের পর প্রায় একশত বংসারের মধ্যে বঙ্গদেশ, নেপাল ও কাশ্মীর হইতে পঞ্চসপ্ততি জন বৌদ্ধ ভিক্ষু-পণ্ডিত বৌদ্ধধর্ম প্রচার এবং বৌদ্ধ ধর্মশান্ত্র তিববতীভাষায় অনুবাদ করিবার জন্ম তিববতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটীর নাম ছিল বথা—ধন্মকীর্ত্তি, বিমলমিত্র, বৃদ্ধগুহ্ম, শান্তিগর্ভ, বিশুদ্ধ-সিংহ, কমলশীল, কুশর, শঙ্করব্রাহ্মণ, শীলমঞ্জু (নেপালী); অনন্তবর্ম্মা, কল্যাণ মিত্র, জিনমিত্র, ধর্ম্মপাল, প্রজ্ঞাপাল, গুণপাল, সিদ্ধপাল, স্কৃতি, শ্রীশান্তি, ইত্যাদি। \*

খুষ্ঠীয় নবম শতাব্দীতে রাজা থিস্রং-দৈৎসানের পৌত্র 'রালপাচন'

<sup>\*</sup> Journal of the Buddhist Text Society, January, 1893.

জালিয়ান-ওয়ালা-বাংগ স্বামিজী।

8:-- 0>>



# স্থামী অভেদানন্দ

তিববতের রাজা হইয়াছিলেন। তিনি উপরোক্ত বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগকে তিববতী ভাষায় বৌদ্ধধর্মানান্ত্র অনুবাদ করিতে নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন। তিনি বৌদ্ধমঠে স্থাবর সম্পত্তি দান এবং চীন দেশীয় কাল-গণনা প্রথা তিববতে প্রচলিত করিয়াছিলেন। সেই অবধি তিববতের ঐতিহাসিক ঘটনা বিবরণী ঐ প্রথাতে লিখিত হইয়াছে।

# বৌদ্ধ নিৰ্য্যাতন–

রাজা 'রালপাচনে'র কনিষ্ঠ লাভা 'লান ডরমা' বৌদ্ধধর্মবিদ্রোহী .

ছিল এবং রাজার বৌদ্ধধর্মে প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া সহু করিতে পারিতেন না। সে ৮৯৯ খুফীকে রাজা রালপাচনের হত্যা সাধন করাইয়া রাজ্যলাভ করিতে সমর্থ হয় এবং সিংহাসনারূচ হইবামাত্র লামাদিগকে নির্যাতন করিতে আরম্ভ করিল ও তাহাদের মঠ ও মন্দিরগুলি নানাপ্রকারে কলুষিত করিতে লাগিল। তাহাদের ধর্ম্মগ্রস্থগুলি অগ্নিসাৎ করিয়া তাহাদিগের প্রতি পাশবিক অত্যাচার করিতে লাগিল এবং জাের করিয়া লামাদিগকে কসাইয়ের কার্য্যে লাগাইয়া দিল। তিন বৎসর ধরিয়া এইরূপ মাের অত্যাচার করিয়া দে অবশেষে 'পাল দরজে' নামক লামার হস্তে তীর দ্বারা নিহত হয়। মৃত্যুর পূর্বের রাজা অত্যন্ত ত্বঃখের সহিত বলিয়াছিল — "হায় তিন বৎসর পূর্বের আমার যদি মৃত্যু হইত, তাহা হইলে আমি এই সমস্তে পাপকার্য্য হইতে রক্ষা পাইতাম কিম্বা তিন বৎসর পরে যদি নিহত হইতাম তাহা হইলে আমি এই সমস্তের মধ্যে

তিববত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম সমূলে উৎপাটিত করিতে পারিতাম।" এই ঘটনার পর লামা পুরোহিতগণ পাল দরজে'কে মহাপুরুষের শ্রেণীভুক্ত করিয়া সম্মান দিয়াছিলেন।

এই সকল পাশবিক অত্যাচার বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ কোন ক্ষতি করে নাই বরং ইহাদ্বারা লামাদিগের উৎসাহ ও উগ্লম এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মের শক্তি ও বিস্তার স্থায়ীভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

তিবৰতীভাষায় 'লামা' শব্দটীর অর্থ 'মহাত্মা'। এই উপাধি মঠের মোহান্ত ও সিদ্ধ ভিক্ষুকে দেওয়া হয়। লামারা তাহাদের ধর্মাকে 'লামাধর্ম্ম' ( Lamaism ) বলে না। লামারা তাহাদের ধর্মাকে বৌদ্ধধর্ম আখ্যা দেয়। তিববতের রাজা "থিত্রং দৈৎসেন" ও তাঁহার পরবর্ত্তী তুই রাজার সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম্ম দিন দিন উন্নতি লাভ করিয়া তিববতে বিস্তার হইতে লাগিল।

#### অতীশ দীপক্ষর দ্রীজ্ঞান

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু বঙ্গদেশ, নেপাল ও কাশ্মীর হইতে তিববতে গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অতীশ দীপদ্ধর শ্রীজ্ঞান অন্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি গোঁড়ের রাজবংশ সম্ভূত। পূর্বববঙ্গে বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত বজ্রযোগিনী প্রামে ৯৮০ খুন্টাব্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁছার শিতার নাম ছিল "কল্যাণশ্রী" এবং মাতার নাম ছিল "শ্রাভাষতী"। তাঁছার শিতা মাতা তাঁছার নাম রাখিয়াছিলেন

#### স্থামী অভেদানন্দ

"চন্দ্রগর্ভ"। যৌবনে অবধৃত 'জেতারি'র নিকট শিক্ষা করিয়া দীপঙ্কর বৌদ্ধ ধর্ম্মশান্ত্র 'ত্রিপিটক,' হীনযান মতের গ্রন্থ সকল, কণাদের বৈশেষিক দর্শন, মহাযান মতের 'ত্রিপিটক,' গৌতমের গ্রায় দর্শন, মাধ্যমিক ও যোগাচার মতের দর্শনশান্ত্র এবং তন্ত্রশান্ত্র সমাক্রপে অধ্যয়ন করিয়া এরপ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি দিগ্গজ ব্রাহ্মণ পণ্ডিভগণকে শান্ত্র বিচারে পরাভূত করিয়া অনুশব খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি 'কৃষ্ণগিরি' বৌদ্ধ বিহারের প্রধান আচার্য্য রান্ত্রল গুপ্তের নিকট দীক্ষিত হইয়া 'গুহাজান বক্র' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। উনবিংশ বৎসর বয়সে তিনি মগধের 'ওদন্তপুর' বিহারে আচার্য্য শীলরক্ষিতের নিকট বৌদ্ধ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ভিলেন। তাঁহার পাঁচটী স্ত্রী ছিল।

৩১ বৎসর বয়সে তিনি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং আচার্য্য 'ধর্ম্ম রক্ষিত' কর্তৃক বোধিসত্ব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বৌদ্দ মঠের সন্ন্যাসী ভিক্ষু বেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি মগ্রধের প্রধান প্রধান নৈয়ায়িকদিগের নিকট স্থায়শাস্ত্র বিশেষক্রপে অধ্যয়ন করেন।

তৎপরে দীপঙ্কর পেগুদেশে বৌদ্ধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্র স্থবর্ণ-দ্বীপে মোহান্ত প্রধান আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তির নিকট দ্বাদশ বৎসর ব্যাপিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মশান্ত্র সমূহ সম্যক্রপে অধ্যয়ন করেন। তথায় অসাধারণ

বুদ্ধিসম্পন্ন খ্যাতনামা বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া সিংহল দ্বীপে ভ্রমণ করতঃ ভারতে প্রতাবর্ত্তন করেন।

পুনরায় মগধে আসিয়া তথাকার স্থবিখাত পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত শাস্ত্রালাপ করেন। তাহাদের মধ্যে শান্তি, নরোপান্ত, কুশল, অবধুতী, তোন্ত্রী—এই কয়েক জনের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

মগধের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ দীপশ্বরকে অদ্বিতীয় পণ্ডিত শিরোমণি বলিয়া জানিতেন। মহাবোধিতে অবস্থিতি-কালে তিনি নাস্তিকদিগকে বৌদ্ধ দার্শনিক মত বুঝাইয়া বৌদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

মগধের বৌদ্ধ রাজা নয়পালএর (যিনি রাজা মহীপালের পুত্র ছিলেন) অনুরোধে দীপঙ্কর বিক্রমশিলার মহা-বিহারে প্রধান আচার্য্য পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার অসাধারণ শক্তি ও পাণ্ডিত্য তিববতে প্রচার হওয়াতে লামারা তাঁহাকে তিববতে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু তিববতের ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, তিববতের রাজা "লা-লামা যে-শেসোদ" দীপকঙ্করকে বিক্রমশিলায় নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়াছিলেন।

এইরূপে নিমন্ত্রিত হইয়া দীপঙ্কর ষাট্ বৎসর বয়সে ১০৩৮ শ্বুফীব্দে তিববত যাত্রা করিলেন। তিনি 'নাগৎশো' নামক লামার সহিত 'নারী-কোরস্থম' এর পার্ববত্য পথ দিয়া হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিববতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন।

#### স্বামী অভেদানন্দ

কথিত আছে যে দীপঙ্কর যখন অন্ম পৃষ্ঠে বসিয়া তিববতে যাইতে ছিলেন তখন তিনি যোগবলে অন্মপৃষ্ঠের জীন হইতে এক হস্ত পরিমাণ উচ্চ শূত্যে বসিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক যোগ বিভূতি (সিদ্ধাই) ছিল; তন্মধ্যে ইহা একটী। তিনি জাতিম্মরের ত্যায় পূর্বব পূর্বব জন্মের ঘটনা স্মরণ করিতে পারিতেন।

তিববতের রাজা দীপঙ্করকে বিশেষরূপে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও যোগশক্তি দ্বারা মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভক্তি করিতে লাগিলেন এবং "প্রভু স্থামা" উপাধি ( তিববতীভাষায় 'জো-ভো-জে' ) দিয়া তাঁহার সম্মান করিয়াছিলেন।

অতীশ দীপদ্ধর শ্রীজ্ঞান তিববতে বিশুদ্ধ 'মহাযান' মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অনভিজ্ঞ লামা দিগকে তাল্লিক পন্থা হইতে ফিরাইয়া আনিতে লাগিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মে যে সমস্ত দোষ প্রবেশ করিয়াছিল তাহা সংশোধন করিয়া 'কদম্পা' নামক একটা লামা সম্প্রদায় স্থাপন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অহ্য অনেক সম্প্রদায় উঠিতে লাগিল। সাড়ে তিন শত বৎসর পরে এই সম্প্রদায়ের নাম 'গে-লুগ্-পা' হইয়াছিল। বর্তমান কালে তিববতে এই সম্প্রাদায় সর্ববিপ্রধান। এই সময় হইতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে পদমর্য্যাদানুষায়ী শ্রেণীবদ্ধ যাজক 'লামা' সমাজ স্থাপিত হইল।

অতীশ দীপঙ্কর তিববতে ত্রয়োদশ বৎসর বাস করিয়া বিভিন্ন সহরে বৌদ্ধধর্ম-সংস্কার কার্য্য বিস্তার করিয়া ৭৩ বৎসর বয়সে

১০৫৩ খৃষ্টাব্দে লাসার নিকট 'সে-থান' মঠে দেহত্যাগ করেন। তথায় তাঁহার সমাধি মন্দির অত্যাপি বিত্তমান আছে। তিববতের সমস্ত লামারা অতীশ দীপঙ্করকে বিশেষ ভক্তি শ্রহ্মা করেন এবং বুদ্ধদেবের নীচে বোধিসত্ব বলিয়া তাঁহার মূর্ত্তি পূজা করেন।

অতীশ দীপঙ্কর প্রীজ্ঞান সংস্কৃত ও তিববতী জাষায় শতাধিক ধর্ম্ম গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়েকখানির নাম উল্লেখযোগ্য :—(১) বোধিপথ প্রদীপ; (২) চর্য্যা সংগ্রহ প্রদীপ; (৩) সত্যদ্বয়াবতার; (৪) মধ্যমোপদেশ; (৫) সংগ্রহ গর্ভ; (৬) হৃদয় নিশ্চিত; (৭) বোধিসত্ম মণ্যাবলি; (৮) বোধিসত্ম কর্ম্মাদি মার্গাবতার; (৯) শরণাগতাদেশ; (১০) মহাযান পথ-সাধন-বর্ণ সংগ্রহ; (১১) মহায়ান-পথ-সাধন-সংগ্রহ; (১২) শুভার্থ সমুচ্চয়োপদেশ; (১৩) দশ-কুশল-কর্ম্মোপদেশ; (১৪) কর্ম্ম-বিভঙ্ক, (১৫) সমাধি-সম্ভব-পরিবর্ত্ত; (১৬) লোকোত্তর-সপ্তকবিধি; (১৭) গুফ্-ক্রিয়া কর্ম্ম; (১৮) চিত্তোৎপাদ-সম্বর-বিধি-কর্ম্ম; (১৯) শিক্ষা-সমুচ্চয়-অভিসময়; (২০) বিমল-রত্ত্ব-লেখনা।

অতীশ দীপঙ্করের প্রধান শিশ্ব 'ডম্টন্' (জীনাকর) 'ক-দম্পা' সম্পাদায়ের মোহান্ত হন এবং ১০৫৮ খুফ্টাব্দে লাসার উত্তর-পূর্বর দিকে 'রা-ডেঙ্গ' নামক মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই 'ক-দম্পা' সম্পাদায়ের প্রধান মঠ হইল।

'কারজ্যু-পা', 'শাক্য-পা', 'তুক্-পা' প্রভৃতি ১০টা সম্প্রদায়

#### স্থামী অভেদানন্দ

গতীশের সংক্ষার গুলির অর্দ্ধেক অংশ গ্রহণ করিল। কিন্তু যাহারা গতীশের সংক্ষার আদে গ্রহণ করিল না এবং প্রাচীন মত এবং 'বন্' ধর্মের আচার ব্যবহার পোষণ করিতে লাগিল তাহাদের সম্প্রদায়ের নাম হইল 'নিম্মা-পা'। ইহার সাতটী শাখা সম্প্রদায় স্থাপিত হইল। ইহার লামারা সকলেই লাল রঙ্গের টুপি ও চোগা পরিধান করে এবং প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন মঠ তিববতের বিভিন্ন স্থানে-প্রতিষ্ঠিত আছে।

তিববতী রাজা 'লান্ ডরমা'কে হত্যা করিবার পর লামারা তাহার নাবালক সন্তানগণের ভার লইয়া তিববতের অধীশর হইলেন এবং রাজ্যকে বিভাগ করিয়া এক এক অংশ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লামারা শাসন করিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের স্প্তি হইল এবং প্রধান প্রধান লামারা স্থানে স্থানে মঠ ও বিহার নির্মান করিয়া ভূসম্পত্তি অধিকার করিয়া বসিলেন। প্রায় দেড় শত বৎসর এই ভাবে চলিতে লাগিল। প্রতাপশালী রাজা না থাকায় ১২০৬ খৃষ্টাব্দে মঙ্গোলিয়ার দম্যারা 'জেঙ্গিজ থাঁ'র নেতৃত্বে তিববত আক্রমণ করে। ইনিই পরে ভারতবর্ধ আক্রমণ করিয়া বহুমূল্য দ্রব্যাদি লুগুন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

মোকল 'জেকিজ খাঁ'র উত্তরাধিকারী 'কুবিলাই খাঁ' চীন দেশ জয় বরিয়া তথাকার সমাট্ হইয়াছিলেন। সমস্ত মকোলিয়া, তিবব হ ও চীনদেশে তাঁহার স্থবিস্তীর্ণ রাজ্য ছিল। 'কুবিলাই খাঁ'

কানেক সদ্প্রণ সম্পন্ন সমাট্ ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে খৃফীন মিশনারীগণ প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্যে নানা জাতীয় অসভ্য লোকের বসতি। তাহাদিগকে সভ্য করিতে হইলে উচ্চ শ্রেণীর নীতি ও ধর্ম প্রচারের আবশ্যক; সেই উদ্দেশ্যে একটা রাজসভা আহ্বান করিলেন। এই রাজ সভায় খৃফীন্ ধর্মের মিশনারীগণ ও তিববতের বৌদ্ধ লামাগণ মিলিত হইয়াছিলেন। রোমীয় প্রধান ধর্ম্মাজক ও মোহান্ত ( Pope ) ঐ সকল খৃফীন মিশনারীদিগকে চীন দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সমাট্ 'কুবিলাই গাঁ' খ্ষ্টান্ মিশনারী দিগকে এবং বৌদ্ধ লামাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যাঁহারা কোন অলৌকিক ঘটনা
দেখাই:ত পারিবেন তাঁহাদের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিব।
স্থাষ্টান মিশনারীগণ যখন অসমর্থ হইলেন তখন একজন প্রধান বৌদ্ধ
লামা সমাটের সম্মুখে একটী টেবিলের উপর যে স্থরা পাত্রটী ছিল
সেইটীকে যোগ শক্তি প্রভাবে শৃত্যে উঠাইয়া সমাটের অধরে
লাগাইয়া দিলেন। সমাট্ বিশ্বিত চিত্তে উহা হইতে স্থরা পান
করিলেন। এই অদ্ভূত অলৌকিক শক্তি (যোগ বিভূতি) দেখিয়া
সমাট্ বৌদ্ধ লামা ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেন এবং লামা ধর্ম্বে
দীক্ষিত হইলেন। স্থান্থীয় নবম শতাব্দীতে ইউরোপীয় সমাট্ চার্লামেন
যেরূপ স্থান্টানধর্ম্ম সম্ভেবর Pope (প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ) সৃষ্টি করিয়া-

#### স্বামী অভেদানন্দ

ছিলেন সেইরূপ সমাট্ কুবিলাই থাঁ তিববতের প্রধান লামাকে রাজত্ব দান করিয়া তিববতের বৌদ্ধ ধর্ম্মাধ্যক্ষ ( Pope ) স্তজন করিলেন এবং তাঁহার নাম হইল 'পাগু সু-পা' অর্থাৎ সর্ববশ্রেষ্ঠি মহারাজ।

এইরূপে ১২৭০ খৃষ্টাব্দে কুবিলাই থাঁ শাক্য মঠের প্রধান লামা শাক্য পণ্ডিতকে তিববতের সামন্ত রাজা করিলেন। এই অনুগ্রাহের বিনিময়ে শাক্য লামা চীন দেশের সম্যাট্কে রাজমুকুট, পরাইয়া অভিযেক করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

কুবিলাই থাঁ এইরূপে নানা প্রকারে লামা ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তিববতে, মঙ্গোলিয়ায় অনেক লামা মঠ ও বহার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং চীনদেশের রাজধানী পিকিংএ একটী বৃহৎ মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন।

মোহান্ত রাজা শাক্য লামা পণ্ডিত মণ্ডলীর সাহায্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম শাস্ত্র "কা-গুর" মঙ্গোলিয়ার ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনিই মঙ্গোলিয়ার বর্ণমালার স্বস্থি করিয়াছিলেন। কেই অবধি চীন, মঙ্গোলিয়া, মানচুরিয়া, ক্রশিয়া বাসীরা লামা ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল।

শাক্য লামারা মোগল সমাট্গণের সাহায্যে ক্রমশঃ প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন এবং প্রায় একশত বৎসর তিববতে রাজত্ব করিয়া-চিলেন।

১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে চীন দেশের মিং বংশীয় সম্রাট্রাজ্য লাভ

করিয়া শাক্য লামাদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্ম 'কা-গুণা', 'ক-দম্-পা' সম্প্রদায়ের লামাদিগের প্রতি অনুপ্রহ দেখাইয়া শাক্য লামাদিগের সমকক্ষ করিয়া তুলিলেন এবং পরস্পারের মধ্যে বিবাদ ঘটাইয়া দিলেন। বিভিন্ন দলের লামারা রাজ্যে আধিপত্য লাভের জন্ম বিরোধ করিত লাগিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে 'সন্-কা-পা' নামক এক লামা ক-দম্-পা সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। অতীশ দীপঙ্কর এই সম্প্রদায়ের সহিত যোগদান করিয়া ইহার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। 'ক-দম্-পা' শব্দের অর্থ—যাহারা নিষ্ঠার সহিত নিয়ম পালন করে। 'সন্-কা-পা' এই সম্প্রদায়ের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া গেলুগ্-পা (ধর্ম্মশীল) নাম দিলেন এবং 'অতীশ' নির্দ্ধারিত কঠোর তপস্থার নিয়মগুলি সংক্ষেপ করিয়া ক্রিয়াকাণ্ড পদ্ধতি বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। অন্থ্যান্থ সম্প্রদায় হইতে 'গেলুগ্-পা' সম্প্রদায় প্রধানশক্তিশালী হইয়া উঠিল। বর্ত্তমানে 'দলাই লামা' এই সম্প্রদায় ভুক্ত।

১৪০৯ খৃষ্টাব্দে 'সন্-কা-পা' লাসা নগরীর প্রায় ৩০ মাইল পূর্বের একটী মঠ গো-দান ( অর্থাৎ স্বর্গ ) প্রতিষ্ঠা করিয়া 'ক-দম্-পা' সম্প্রদায়ের লামাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আনাইয়া ঐ মঠে আপন শিশ্যদিগের সহিত থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এবং তাহাদিগকে বিনয় পিটকের ২৩৫ নিয়মাবলী পালন করিবার উপদেশ দিলেন। তাহাদের পোষাক ( আল্থেল্লা ) ও টুপি

#### স্থামী অভেদানন্দ

ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের স্থায় হল্দে রঙ্গে পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন।

এই সম্প্রাদায়ের লামারা টুক্রা টুক্রা কাপড় জোড়া দিয়া সেলাই করিয়া আল্থেল্লা প্রস্তুত করেন। এইরূপ আল্থেল্লা পরিধান করেন এবং হস্তে ভিক্ষাপাত্র ও প্রার্থনা করিবার জন্ম বিসবার কার্পেট লইয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হন। হল্দে রঙ্গের টুপিকে তিববতী ভাষায় 'সা-সের' এবং লাল বর্ণের টুপিকে 'সা-মার' কংহ, 'ক-দম্-পা' লামারা 'অতাশে'র সময় হইতে লাল রঙ্গের টুপি ও আল্থেল্লা পরিধান করিতেন।

'সন্-কা-পা' লামা বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশেষ বুংৎপন্ন ছিলেন। তিনি গনেক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে 'লাম-রিম' ( ক্রম-পন্থা ) নামক পুস্তকথানি সর্ববপ্রধান। তিনি 'গে-লুগ্-পা' সম্প্রদায়ের প্রোহিত পদ্ধতিও রচনা করিয়াছিলেন।

১৪১৭ খৃষ্টাব্দে 'সন্-কা-পা' স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার শিয়্যেরা তাঁহাকে মঞ্জুীর ( ব্রহ্মার ) অবতার রূপে পূজা করিতে লাগিলেন। গে-লুগ্-পা সম্প্রাদায়ের লামারা তাঁহাকে 'জে-রিম্-পো-টে' নামে জানেন এবং তাঁহাকে 'পদ্মসম্ভব' এমন কি 'অতীশ' দীপঙ্কর অপেক্ষ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন ও মন্দিরে তাঁহার মূর্ত্তি উচ্চ আসনে স্থাপিত করেন। তাঁহাকে লামারা 'গ্যাল-ওয়া' অর্থাৎ 'জিন' এই পদবী দেন এবং তাঁহার মূর্ত্তি করচ করিয়া পরিধান করেন।

'গে-লুগ্-পা' সম্প্রদায়ের লামারা বিশ্বাস করেন যে, মৈত্রেয় বুদ্ধের আদেশ ভারতের 'অসঙ্গ' (বৌদ্ধ ভিক্ষু যিনি ৫০০ খ্রুটাকে 'যোগাচার' মত মহাযানে প্রবর্ত্তিত করেন ) হইতে দীপঙ্কর ও তাঁহার শিষ্য 'ডম্-বক্সী'র মধ্য দিয়া 'জে-রিম-পো-চে'তে আসিয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের লামারা 'বজ্রধর'কে আদি-বুদ্ধ বলেন। ১৯৩৯ খ্ফীন্দে 'সন-কা-পা'র ভাতুপ্যূত্র 'গে-চুন্-গূর' 'গে-লুগ্-পা' সম্প্র দাযের মঠের মোহান্ত প্রধান লামার পদে অভিষিক্ত হইলেন, এবং ১৪৪৫ খুষ্টাব্দে 'তাসি-লানপো' মঠ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার এক সহকন্মী লামা (জে-সে-রাব্-সেন-এজে-গ্যাল্-সাব-জে ) ১৪১৪ খুষ্টাব্দে 'দে-পুঙ্গ' মঠ স্থাপন করিলেন। 'দে-পুঙ্গ' অর্থাৎ 'ধান্ত স্তুপ'। এই মঠ ভারতীয় কলিঙ্গ দেশের বিখ্যাত তান্ত্রিক মঠের ( শ্রীধান্য কটক ) অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মঠে বৌদ্ধতন্ত্রের 'কালচক্র'মতের বিশেষ প্রচার হইয়া থাকে। 'দে-পুঙ্গ' মঠ 'লাসা' নগরীর তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। বর্ত্তমানে এই মঠে সাত হাজার লামা বাস করেন এবং ইহার মধ্যে 'দলাই' লামার একটী ক্ষুদ্র প্রাসাদ আছে যেখানে প্রতি বৎসর তিনি লাসা হইতে যাইয়া কিছদিন বাস করেন। এই মঠে অনেক মোগল লামারা

করে ও শিক্ষিত হয়।

'খাস-গুর-জে', নামক অপর এক সহকন্মী ১৪১৭ খৃফাব্দে 'সের-রা' নামক মঠ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই লামারা 'গে-লুগ্-পা'

#### স্থামী অভেদানন্দ

সম্প্রাদায়ের অক্সান্ম বড় বড় মঠও স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৪৭৩ খুফান্দে 'গে-তুন-গুর' দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ঐ সালে 'জান্পোব-ক্রাসিস্' 'তাসি-লান্-পো' মঠের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এই মঠের প্রতিদন্দী 'সের-রা' নামক মঠ লাসা নগরীর দেড় মাইল উত্তরে 'তা-তিপু' পর্বনতের গায়ে অতি রমণীয় স্থানে অবস্থিত। 'সের-রা' শব্দের অর্থ 'অন্তকম্পা পূর্ণ শিলাপাত'।. শিলাপাত যেমন ধান্মের ধ্বংসকারী সেইরূপ এই মঠ 'দে-পুঙ্গ' মঠের ধ্বংসকারী।

'সের-রা' মঠে প্রায় ৫,৫০০ লামা বাদ করে; তাহারা রাজশক্তি পাইবার জন্ম 'দে-পুঙ্গ' মঠের লামাদিগের সহিত অনেকবার বিবাদ, কলহ করিত এবং অনেক সময় দাঙ্গা হাঙ্গামা রক্তারক্তিতে পরিণত হইত। এই মঠে তিনটী বড় মন্দির আছে। প্রত্যেকটী ৮।১০ তালা উচ্চ এবং মন্দিরের প্রত্যেক ঘরটা সোনা দিয়ে গিল্টি করা। কেহ কেহ বলেন তিববতী ভাষায় স্বর্ণকে 'গেস্র' কহে সেই করেণে এই মঠের নাম 'সের-রা'।

'সের-রা' মঠের একটা মন্দিরে একটা 'তাম-দিন-ফুবু' নামক বজু (দোর্জে) আছে। ইহাকে লামারা বিশেষ ভক্তি শ্রন্ধা করেন এবং প্রতি বৎসর শোভাষাত্রা করিয়া ইহাকে লাসাতে 'দলাই' লামার 'পোটালা' নামক মঠে লইয়া যাওঁয়া হয় এবং 'দলাই' লামা প্রমুখ

সকল লামা কিন্তু দির্মা স্পর্শ করেন। কথিত আছে যে ইহা প্রথমে ভারতে এক মহাপুরুষের নিকট ছিল পরে আকাশ মার্গে উড়িয়া গিয়া 'সের-রা' মঠের নিকটবর্ত্তী পর্ববতে পতিত হয়, তৎপরে লামাদের হস্তে আইসে। এই বজ্রের অলৌকিক শক্তিদ্বারা সর্বব্রপ্রকার বিদ্ন, বিপদ ও অমঙ্কল নিবারিত হয় এইরূপ বিশাস সকলেরই আছে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে 'গে-লুগ্-পা' সম্প্রদায়ের চতুর্থ মোহান্ত রাজা 'ঘন্-তান্' (Grand Lama) নামক লামার রাজত্ব-কালে চীনরাজ্যের মোগল মন্ত্রী 'চঙ্গ-কার'এর সাহায্যে বিশেষ শক্তিশালী হন। 'কা-গুঁ', 'নিন্-মা' প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লামা-দিগকে জোর করিয়া নিজ সম্প্রদায় ভুক্ত করান এবং তাহাদিগের হল্দে রঙ্গের টুপি পরিধান করিতে বাধ্য করেন।

১৬৪০ খৃষ্টাব্দে গে-লুগ্-পা সম্প্রাণায়ের পঞ্চম মোহান্ত রাজা
নাগ-ওয়ান-লো-জাঙ্গন্থাৎ সো'র (Grand Lama) অনুরোধে
মোগল সমাটের যুবরাজ 'গুশরি থাঁ' তিববত জয় করেন এবং
তাঁহাকে জিত রাজ্য দান করেন। এইরূপে নাগ-ওয়ান-লো-জাঙ্গ
সমস্ত তিববতের মহারাজা হন এবং ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে চীন সমাট্
তাঁহাকে সমর্থন করিয়া 'দলাই লামা' আখ্যা দেন। মোগল শব্দ
দিলাই' অর্থে 'সমুদ্রের স্থায় মহান্'। তিববতে লামাদিগের মধ্যে
কিন্তু এই শব্দ প্রচলিত নহে। তাঁহারা দলাই লামাকে "গ্যাল-ওয়া-

#### স্থামী অভেদানন্দ

রিন্পো-চে" অর্থাৎ "রাজ প্রতাপশালী মহারত্ন"—এই পদবী দিয়া থাকেন।

সেই অবধি অস্তাস্থ্য সমস্ত সম্প্রদায়ের মঠগুলি তাঁহার অধীনে আসিল। ক্রমশঃ তিনি বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বরে অবতার হইলেন। লামা ধর্ম্মে বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বর হিন্দুদিগের যমরাজের স্থায় মনুষ্টোর ভাগ্য বিধাতা এবং প্রেতাত্মার পুন জন্ম বিধান কর্তা।

১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে এই লামা মহারাজা লাসা নগরীতে একটা পর্ববৈতের উপর 'পোটালা' নামক স্থুবৃহৎ মঠ প্রাসাদ নির্দ্ধাণ করিয়া তথায় আপনার রাজসিংহাসন বসাইলেন। অত্যাপি সেই সিংহাসনে তাঁহার উত্তরাধিকারী 'দলাই লামা' মহারাজাগণ বসিয়া রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন। 'পোটালা' প্রাসাদ নয়-তলা উচ্চ অট্টালিকা—দেখিতে অতি রমণীয়। ইহার বাহিরের দেওয়াল সমুদ্য় ঘোর লোহিত রক্ষে রঞ্জিত এবং 'মারপো-রি' নামক লাল পাহাড়ের উপর অবস্থিত।

লাসা নগরীতে একটা প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির আছে; ইহাকে 'জে-খাঙ্গ' বলে। ইহাতে পঞ্চধাতু নির্দ্ধিত বৃদ্ধ দেবের মূর্ত্তি আছে। তিববতী ভাষায় এই মূর্ত্তির নাম 'জে-ভোরিন্-পোচে।' কথিত আছে যে এই মূর্ত্তি বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় মগধে নির্দ্ধিত হয়। বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্র কর্ত্তক পরিচালিত হইয়া এই মূর্ত্তি নির্দ্ধাণ করেন।

কথিত আছে যবনরা যখন ভারত আক্রমণ করিয়াছিল সেই

সময়ে চীন সমাট্ মগধের রাজাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। মগধের রাজা সেই উপকারের বিনিময়ে এই মূদ্ধমূর্ত্তি চীন সমাট্কে উপহার সরূপ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। চীন সমাট্ 'তেইৎস্কুল' যথন তিববতের রাজা 'প্রন্ সান-গাম্বো'কে তাহার কন্যার (ওয়েল্প চাঙ্গ) সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন সেই সময়ে 'ওয়েল্প চাঙ্গ' এই বুদ্ধমূর্তিটা লাসাতে লইয়া আসেন। 'প্রন্-সান্-গাম্বো' এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া এই মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তির মন্তকে যে বহুমূল্য মুকুট আছে তাহা 'সন-কা-পা' কর্ত্তক প্রদন্ত হইয়াছিল।

#### তিক্ততে রোগ ও চিকিৎসা

তিববতে বাংলাদেশের মানেরিয়া ও কালাজর নাই। লামা-বৈগ্যণান্ত্র হিন্দুদিগের চরক ও সুক্রাইত হইতে গৃহীত। স্থ্রাস্থত যে সকল অস্ত্র শস্ত্র ও রাসায়নিক যন্ত্র বর্ণিত আছে তাহা বর্ত্তমা ভারতে ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু সেইগুলি চীন, তিববত ও মোঙ্গল দেশের বৈগ্য চিকিৎসকেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিববতীরা দেশীয় জড়ি বুটি দ্বারা উৎকট রোগ দূর করিতে পারে এরূপ প্রবাদ আছে। অস্ত্র চিকিৎসাতেও তিববতীরা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই চিকিৎসা তাহারা চীন দেশ হইতে শিক্ষা করিয়াছে।

তিববতে বসন্ত রোগের (Small-pox) প্রভাব অধিক, কিন্তু

কুক্রন্দের—ক্ষণ্ডপায়ন হুদ।

850-36

#### স্থামী অভেদানন্দ্

ইহার প্রতিকার বিষয়ে তিববতী বৈছের। অনভিজ্ঞ। তাহারা টীকা দেয় না। চীন দেশের প্রথামুষায়ী তিববতীরা বসন্ত রোগের বীজ্ঞ কোন সবল বালকের অঙ্গ হইতে গ্রহণ করিয়া কর্গুরের সহিত মিশাইয়া একটী নল দ্বারা নাসিকার মধ্যে ফুঁদিরা প্রবেশ করাইয়া দেয়। পানি-বসস্তের জন্য কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই। ইহা সময়ে আপনি আরোগ্য হয়।

ক্ষিপ্তশাদংশরোগ (Hydrophobia) তিববত, চীন ও মোঙ্গল দেশে বিশেষ প্রবল। তিববতীদিগের বিশাস যে, এই রোগের লক্ষণ কুকুরের গায়ের রং অনুসারে সাতদিন হইতে আঠার দিনের মধ্যে প্রকাশ পাইবে। তাহারা এই রোগের যেরূপ চিকিৎসা করে তাহা বিশেষ ফলপ্রদ। প্রথমতঃ ক্ষত স্থানের চারি অঙ্গুলি উপরে পট্টী বাঁধিয়া ক্ষত স্থান হইতে শিঙ্গার ন্যায় বাটি যন্ত্রদারা বিষ টানিয়া বাহির করিয়া ফেলা হয়। তৎপর সেই স্থান হইতে রক্তন্ত্রাব করান হয়। পরে তপ্ত লৌহ দ্বারা রোগাছ্রই মাংস দয়্ম করা হয় এবং একপ্রকার মলম লাগান হয়। এই মলমে য়ৢত, হলুদ, মুগনাভি ও বিষাক্তে গাছের শিকড় মিশ্রিত থাকে।

গলগণ্ড রোগ দক্ষিণ তিববত, নেপাল, ভুটান, সিকিমে অনেকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তুষার নদীর বরফ গলা জল ও চুর্ণময় জল পান করিলে এই রোগ হইয়া থাকে। এই গলগণ্ড রোগ ছয়

প্রকার। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা তিববতী বৈছেরা করিয়া থাকে।

তিববতে বিষাক্ত সর্প কোন কোন উপত্যকায় আছে। সর্প দংশনের চিকিৎসা কুকুর দংশনের চিকিৎসার তুল্য। বিশেষ এই যে, ক্ষত স্থানটা তৃথা, দধি, অথবা উত্ত্র তৃথা দ্বারা ধৌত করান হয়। কথিত আছে যে, সর্প যদি উত্ত্রকে দংশন করে তাহা হইলে সর্প মরিয়া যাইবে কিন্তু উত্ত্রের কোন ক্ষতি হইবে না। সর্পদফ্টরোগীকে দেশীয় ঔষধ সেবন করান হয়। তিববতে 'লালোস্' নামে এক ক্ষাতি আছে তাহারা চীনে ও জাপানীদিগের ন্যায় সর্প রন্ধন করিয়া ভোজন করে। কিন্তু তাহারা সর্পের মস্তক ও ল্যাক্স ফেলিয়া দেয়।

ত্তিববতে সন্ধ্যাস রোগ (Apoplexy) অনেকের হইয়া থাকে। এই রোগের ঔষধ ও চিকিৎসা বিশেষ ফলপ্রাদ হইয়া থাকে।

কুষ্ঠরোগ তিববতীদিগের মধ্যে প্রবল। ইহা অফীদশ প্রকার। প্রত্যেকের পক্ষে বিভিন্ন ঔষধ ও চিকিৎসা আছে।

উদরী বা শোথরোগ দক্ষিণ ও পূর্ব্ব তিববতে বিশেষ প্রবল। ইহা দ্বাদশ প্রকার। অস্থি ভস্ম এই রোগের পক্ষে উপকারী অফ্যান্ত দেশীয় ঔষধ দ্বারা এই রোগের উপশম হয়।

উদরাময় ও অজীর্ণ (Dyspepsia) তিববতীদিগের মংে অভ্যস্ত সাধারণ। ইহা ত্রি-চ্লিল প্রকার। তিববতীদিগের দন্তরো

#### স্বামী অভেদানন্দ

জল বায়ুর দোষে অল্প বয়সেই উৎপন্ন হয় এবং কোন কোন স্থানে ক্রিশ বৎসর বয়সে একটীও দম্ভ থাকে না।

#### তিব্ৰতী ক্ৰীড়া

কুন্তি, ধনুর্বিছা, পোলো, ঘোড় দৌড়, পাশা, সতরঞ্চ, ছক্কা পাঞ্জা প্রান্থতি ক্রীড়া গৃহস্থী তিববতীয়া খেলিয়া থাকে। সন্ম্যাসী লামারা নৃত্য, গীত, স্বর্গ ও নরক প্রান্তির ভাগ্য পরীক্ষা খেলা করিয়া থাকেন।

নব বর্ষারন্তের দিন, বুদ্ধের জন্মদিন, গৃহত্যাগের দিন, পরিনির্ববাণের দিন বিশেষ মেলা হইয়া থাকে। সেই সময়ে বড় বড়
মঠে ও মন্দিরে অনেক লোকের সমাগম হয় এবং নানা প্রকারের
নাচ তামাসা হইয়া থাকে। ভূত, প্রেতের নানা প্রকারের মুখোল
এবং নর কন্ধালান্ধিত পোষাক পরিধান করিয়া লামারা নৃত্য গীত
করিয়া সমবেত জনমগুলীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। বন্ধু
বান্ধবদিগকে লইয়া বন ভোজন করিবার প্রথা ভিববতে বিশেষ
প্রবল। সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় তিববতীরা হিন্দুদিগের স্থায়
পূজাপাঠ করিয়া থাকে।

#### লামাদিগের অস্ত্যেষ্টি জিন্ধা

তিববতে রোগীর মৃত্যু হইলে সন্ধ্যাসী লামা বাতীত অস্থ্য কাহাকেও মৃতদেহ ছুঁইতে দেওয়া হয় না। রোগীর নাড়ী অথবা

নিশাদ প্রথাস বন্ধ হইলেও যে তাহার মৃত্যু হইরাছে এবং তাহার আত্মা দেহত্যাগ করিয়াছে এরূপ বিশ্বাস তিববতী দিগের মধ্যে নাই। তিববতী দিগের বিশ্বাস যে প্রেতাত্মা ( নাম শে ) মৃতদেহের মধ্যে অন্ততঃ তিন দিন পর্য্যন্ত থাকে। সেই জন্ম মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শবদেহের সহকার করা মহাপাপ বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু উন্নত সিদ্ধ যোগী লামাদিগের আত্মা নিশ্বাস শেষ হইলে দেহত্যাগ করিয়া "গদন" অথবা "তুষিত" নামক স্বর্গে গমন করে।

সাধারণ লোকের মৃত্যু হইলে 'পোবো' লামা যিনি মৃতদেহ হইতে আত্মাকে বাহির করিতে জানেন তাঁহাকে আহ্বান করা হয়। তিনি আসিরা মৃতদেহ যে ঘরে থাকে তাহাতে প্রবেশ করিয়া দরজা, জানালা সমস্ত বন্ধ করিয়া একাকী শবের নিকট বসিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্কুষ্ঠ ঘারা মৃতদেহের মস্তকের উপরিভাগ হইতে এ৪ গাছি চুল সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলেন। কখন কখন ছুরিকা ঘারা মস্তকের চর্ম্ম একটু কাটিয়া দেন। ইহাদের বিশাস যে এ লোমকূপের ছিদ্রঘার দিয়া শবদেহের মধ্যে আবন্ধ আত্মা বাহির হইলে আত্মার উদ্ধগতি হয়; নতুবা দেহের অন্ত ঘার দিয়া আত্মা বাহির হইলে তাহার অধাগতি হয়। পরে এ লামা মন্ত্রদারা সেই আত্মাকে সদ্গতির পথে বিশ্বকারী ও বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া স্বর্গে 'অমিতাভ' বুন্ধের নিকট প্রেরণ করেন। এই ক্রিয়া করিতে প্রায় একঘণ্ট

#### স্থামী অভেদানন্দ

কাল লাগে। যতক্ষণ না ঐ লামা স্থির করিয়া বলিতে পারেদ যে মৃতব্যক্তির আত্মা দেহের কোন্ ঘার দিয়া বাহির হইয়াছে। ততক্ষণ শোকার্ত্ত আত্মীয়গণ শবদেহের নিকট যায় না।

এই ক্রিয়া সম্পন্ধ হইলে ঐ লামা দক্ষিণা সরূপ অর্থ, গো,

য়্যাক (চামরীগাই) ভেড়া, অথবা ছাগল পাইয়া থাকেন। তৎপর
জ্যোতির্বিবদ্ লামা মৃতব্যক্তির কুষ্ঠী দেখিয়া তাহার জন্মতিথি ও
বয়স স্থির করিয়া অস্ত্যেষ্ঠি ক্রিয়ার ব্যবস্থা দেন। যদি কোন
আত্মীয় সেই তিথি ও নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে তাহাকে
অস্ত্যেষ্ঠি ক্রিয়াতে যোগদান করিতে দেওয়া হয় না। কারণ
ইহাদের বিশাস যে প্রেভাত্মা সেই আত্মীয়ের ঘাড়ে চাপিবে। এই
জ্যোতির্বিবদ্ লামাও উক্ত প্রকার দক্ষিণা পাইয়া থাকেন।

সাধারণতঃ তিববত ও মঙ্গোলিয়াতে সকল অবস্থার লোকের মৃত দেহ তিন দিন অতি যত্ত্বের সহিত ঘরের এক কোনে সাদা কাপড় দ্বারা আর্ত করিয়া বদাইয়া রাখে এবং আত্মীয় স্বন্ধন আদিয়া শবদেহ দর্শন ও পরিক্রম করিতে করিতে আত্মার কল্যাণের জন্ম প্রার্থনা করে ও হস্তে "মণি যক্ত্র" ঘুরাইতে থাকে। শবদেহের মস্তকের নিকট পাঁচটী ঘৃত প্রদীপ সর্বন্দা দ্বলিতে থাকে এবং উহার সম্মুখে একটা পরদা ঝুলান থাকে। ইহার মধ্যে প্রেতাক্সাকে আহার্য্য ও পানীয় চা অথবা ছাং' স্কুরা, এমন কি তামাকু পর্য্যস্ত রীতিমত আহারের সময়ে নিবেদন করা হয়। ঐ সকল খাছাত্রব্য

পরে কেই ভোজন করে না। উহা ফেলিয়া দেওয়া হয়, কারণ ইহাদের বিশাস যে উহার সারাংশ প্রেতাত্মা গ্রহণ করিয়াছে। অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা ভক্ষণীয় নহে। ইহাদের আরও বিশাস যে, প্রেতাত্মা নিজ আত্মীয়দিগের নিকট ৪৯ দিন পর্যান্ত ঘুরিতে থাকে। সেই জন্ম তাহার পাত্রে প্রত্যহ চা, ছাং ও খাছাদ্রব্য—িঘ, ছাতু প্রভৃতি দেওয়া হয় এবং ধূপ জালান হয়।

চতুর্থ দিবসের প্রাতে ঐ শব বাহিরে আনিয়া নিকটবর্তী শ্মশানে বা গোরস্থানে লইয়া যাওয়া হয়। সেই সময়ে লামারা জোরে ডমরু বাজাইতে থাকে এবং আগীয়েরা শবের থাটের সহিত সংলগ্ন কাপড় ধরিয়া পশ্চাতে গমন করে এবং শ্রান্ধার সহিত দীর্ঘ প্রণাম করিতে থাকে। তুই জন চা ও খাছা লইয়া যায়। প্রধান লামা মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে দক্ষিণ হস্তে ডমরু ও বামহস্তে ঘণ্টা বাজায়। শাশানে উপস্থিত হইবার পূর্বেব পথে কোন স্থানে শব নামান অমঙ্গল সূচক। যদি কোন কারণ বশতঃ পথে নামাইতে হয়, তাহা হইলে সেই স্থানেই শবের সৎকার করা নিয়ম।

লাসা সহরের নিকট 'ফাবোঙ্গ কা' ও 'সেরাশার' নামক তুইটী গোর স্থান আছে। প্রথমটীতে শবকে লইয়া যাইলে মঠের লামাদিগকে চা পান করিবার জন্ম তিন টাকা দিতে হয়। দিতীয়টীতে লইয়া যাইলে শ্মশান রক্ষককে এক টাকা ও মৃতব্যক্তির কন্তাদি ও বিছানা দিতে হয়।

#### স্বামী অভেদানন্দ

তিবব্ প্রত্যেক শাশান বা গোর স্থানে একটা বৃহৎ প্রস্তুর খণ্ড আছে। তাহার উপর শবদেহকে উলঙ্গ করিয়া উপুড় করিয়া শোয়ান হয়। পরে একজন জল্লাদ লামা আপাদ মস্তক দাগ দিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে বৃহৎ তরবারী দিয়া টুক্রা টুক্রা করিয়া শবদেহকে কাটিয়া ক্লেলে। পরে ঐ সকল টুকরা শক্নি, গৃধিণী (তানকার) ও কুকুরদিগকে খাইতে দেওয়া হয়। অবশেষে মস্তাকটী চূর্ণ করিয়া মস্তিক ও হাড়ের সহিত মিশাইয়া তাহাদিগকেই খাওয়ান হয়।

তৎপরে একটা নৃতন মৃৎপাত্রে যুঁটের আগুন জ্বালাইয়া তাহাতে মৃত ও যবের ছাতু মিশাইয়া পোড়ান হয়। ঐ পাত্রটী যে দিকে প্রেতাত্মা গিয়াছে শ্মশানের সেই দিকে রাখা হয়। তৎপরে সকলে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া আহারান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করে।

সাধারণতঃ সকলের জন্ম উক্ত শব কর্ত্তন প্রথা তিববতে প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রধান প্রধান লামাদিগের মৃতদেহ অগ্নিতে ভন্মসাৎ করা হয় এবং ঐ ভন্ম ও অস্থি সংগ্রহ করিয়া 'ছর্ত্তেনে' রক্ষিত হয়। বোধিসত্ব তুল্য মহাত্মা লামাদিগের মৃতদেহকে মিশর দেশের প্রথার ন্যায় (Egyptian mummy) 'মামি' করিয়া স্বর্গ, রৌপ্য অথবা তামের 'ছর্ত্তেনে' ধ্যানমগ্র বুদ্ধ মৃর্ত্তির স্থায় মন্দিরে রক্ষিত হয় এবং নিত্য পূজা, ভোগ, আরতি করা হয়। দলাই ও তাসি লামাদিগের দেহত্যাগ হইলে সাতদিন সমস্ত

আফিস্ বাজার বন্ধ থাকে। একমাস স্ত্রীলোকেরা নূতন বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি পরিধান করেনা, অস্তান্ত লামারা দশদিন শোক করে। সেই সময়ে ক্ষোরকার্য্য ও মস্তকে টুপি পরা নিষিদ্ধ।

মঠের মোহান্ত দেহত্যাগ করিলে অন্সান্ত আত্মীয় অথবা বন্ধুদিগের মধ্যে শোক প্রকাশ করা হয়। ধনী সম্ভ্রান্ত তিববতীর পিতা মাতা দেহত্যাগ করিলে, সে এক বৎসর বিবাহ অথবা কোন আমোদ প্রমোদে যোগদান করে না এবং দূরদেশে যাত্রা করে না।

সিকিমের বৌদ্ধ লামারা শবদেহকে শ্মশানে দাই করিয়া হিন্দুদিগের প্রথামুখায়ী চিতা জল দ্বারা নির্ববাপিত করে। ভস্মগুলি
সংগ্রহ করিয়া নদীতে ফেলা হয় এবং একটী পাত্রে অস্থি সংগ্রহ
করিয়া 'ছর্ত্তেনে' প্রোথিত করা হয়। সিদ্ধযোগী লামাদিগের অস্থি
চূর্ণ করিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করা হয়, পরে ছোট ছোট
ছর্ত্তেনের ছাঁচে গঠন করা হয় এবং উহা কোন মন্দির অথবা মঠে
রক্ষিত হয়।

মৃত্যুর পর সপ্তম দিবসে 'তেন-জুঙ্গ' নামক আদ্ধ করিয়া আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, ও প্রতিবেশীদিগকে ভোজন করান হয়। সন্ধ্যাকালে তান্ধিক লাম। আগন্তক ভূত, প্রেত ও অমঙ্গলকারী আত্মাদিগকে মন্ত্র হারা তাড়াইয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গল মকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে।



### মহাপুরুষ যীশুর জীবনী

( হিমিদ্ মঠের পুঁথিতে যেরূপ বর্ণিত আছে )

- ১। ইজরেল বংশধর ইছদীরা যে মহৎ পাপ কার্য্য করিয়াছে তাহা জানিয়া পৃথিবী কম্পিত হইল এবং দেবগণ স্বর্গলোক হইতে । অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।
- ২। কারণ তাহারা যে মহাপুরুষ ঈশার মধ্যে বিশ্বাক্সা বিরাজ-মান ছিলেন তাহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিয়াছে।
- ত। বিশ্বাত্মা সাধারণের উপকার ও তাহাদের পাপ চিন্তা দূর করিবার জন্য তাঁহার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।
- . 8। এবং পাপী দিগকে শান্তি, সুখ ও ভগবৎ প্রেম দিবার জন্ম ও ঈশরের অসীম করুণা স্মরণ করাইবার জন্ম তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।
- ৫। এই সংবাদ ইজরেল দেশীয় বিণিকগণ এদেশে আসিয়
  এইরূপ বর্ণন করিয়াছে।
- ১। ইজরেল জাতিরা বসতি করিত অতি উর্ববরা ভূমিতে যথায় বৎসরে তুইবার ফর্সল হইড; এবং তাহাদের অনেক ভেড়।

ও ছাগলের পাল ছিল। তাহারা পাপকর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের ক্রোধ উৎপন্ন করিয়াছিল।

- ২। সেই কারণে ঈশ্বর তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লন এবং মিশ্বর দেশের প্রতাপশালী সম্রাট্ ফেরাওএর দাসত্ত্বে তাহা-দিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।
- ৩। কিন্তু সমট্ কেরাও ইজরেলের বংশধর দিগের প্রতি পাশবীক অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে শৃষ্ট্টলাবদ্ধ করিয়া, তাহাদের শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া এবং গ্রাসাচ্ছাদনে বঞ্চিত করিয়া কঠোর পরিশ্রমে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।
- ৪। বাহাতে তাহারা সর্ববদা সশঙ্কিত থাকে এবং মনুষ্ম বলিয়।
   পরিচয় না দিতে পারে।
- ৫। ইজরেলের সম্ভান সম্ভতিগণ এইরূপে মহাকন্টে পড়িয়া তাহাদের পূর্বব পুরুষদিগের রক্ষাকর্তা জগৎ পিতাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার রুপা ও সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল।
- ৬। সেই সময়ে এক স্থবিখ্যাত দিখিজয়ী ও ঐশ্ব্যাশালী ফেরাও (Pharaoh.) মিশ্র দেশের সম্রাট্ হইয়াছিলেন তাঁহার প্রাসাদগুলি কৃতদাসেরা নিজ হত্তে নির্মাণ করিয়াছিল।
- ৭। এই কেরাওএর তুই পুত্র ছিল। ইহাদের কনিষ্ঠের নাম ছিল 'মোসা'। ইনি বিজ্ঞান ও কলাবিছায় শিক্ষিত হইয়া-ছিলেন।

#### স্বামী অভেদানন্দ

- ৮। এবং ইনি আপন সচ্চরিত্র গুণে ও তুম্থের প্রতি দরা প্রকাশ করিয়া সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন।
- ৯। ইনি দেখিলেন যে, ইজরেলের বংশধরগণ অসীম কর্ষ্ট সহ্য করিয়া ও জগৎ পিতার প্রতি বিখাস ত্যাগ করিয়া মিশর দেশীয় জন গণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাদিগের পূজায় প্রবৃত্ত হয় নাই।
  - ১০। "মোসা" এক অখণ্ড জগদীশরের প্রতি বিশ্বাস করিতেন।
- ১১। ইজরেল দিগের শিক্ষাদাতা পুরোহিতগণ মোসার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল যে তিনি যদি তাঁহার পিতা সম্রাট্ ফেরাওকে তাহাদের সহধন্মী দিগের সাহায্যার্থ অনুরোধ করেন ভাহা হইলে সকলের মঙ্গল হইবে।
- ১২। 'মোদা' তাহার পিতাকে অমুরোধ করিলে তাহার পিতা অত্যন্ত ক্রেন্ধ হইয়া তাঁহার ক্রীতদাস স্থায় প্রজাদিগের উপর অধিকতর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন।
- ১৩। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মিশর দেশে মহামারী আসিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা ধনী দরিদ্র সকলকে মৃত্যু মুখে প্রেরণ করিতে লাগিল। তথন সমাট্ কেরাও ভাবিলেন যে তাঁহার কার্য্যে দেবতারা ক্রুদ্ধ হইয়া এই প্রকার শাস্তি দিতেছেন।
- ১৪। সেই সময়ে 'মোসা' তাঁহার পিতাকে বলিলেন বে, জগৎপিতা অত্যাচার ভোগী হুঃখী প্রজাদিগের প্রতি রূপা করিবার জন্ম মিশ্রবাসীদিগকে শাস্তি দিতেছেন।

#### পরিবাজক

ক্রমে জগৎপিতার কৃপায় ইজরেল বংশধর দিগের শ্রীরৃদ্ধি ও স্বাধীনতা আসিতে লাগিল।

- ১। জগৎপিতা জগদীশ্বর পাপীদিগের প্রতি অশেষ করুণা প্রকাশ করিয়া স্বয়ং মনুষ্ম শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার ইচ্ছা করিলেন।
- ২। সেই অবতার পুরুষ মূর্ত্তমান হইয়া অনাদি অনন্ত নিক্তিয় প্রমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র আত্মারূপে
- গীবকে ঈশরের সহিত মিলিত হইবার ও অনন্ত স্থুখ লাভ করিবার উপায় দেখাইবার জন্য
- ৪। এবং নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দারা যাহাতে জীব নৈতিক পবিত্রতা লাভ করিতে পারে এবং স্থুল দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে ও যে জগৎপিতার স্বর্গে অনস্ত স্থুখ সর্ববদা বিরাজমান তথার গমন করিতে পারে তাহা শিক্ষা দিবার জন্য মানব শরীর ধারণ করিয়া
- ৫। ইজরেলের দেশে এক অপূর্বব সন্তানাকারে অবতীর্ণ হইলেন। এই শিশুর মুখ দিয়া জগদীখর, দেহের অনিতাতা ও আত্মার মহিমা বলিতে লাগিলেন।
  - ৬। এই শিশুর পিতামাতা দরিদ্র কিন্তু অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ

পবিত্র বংশজাত ছিলেন। তাহারা ঈশ্বরের নাম ও মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্ম পার্থিব সম্পদ তুচ্ছ করিয়াছিলেন এবং জগদীশর তাহাদিগকে তুঃখ কস্টের মধ্যে ফেলিয়া পরীক্ষা করিতেছেন এইরূপ বিশাস করিতেন।

৭। জগদীশর তাহাদের সহিষ্ণুতার পুরস্কার দিবার জন্য এই প্রথমজ শিশুকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে পাপী-দিগকে উদ্ধার করিবার জন্য এবং অস্তুন্থ দিগকে আরোগা করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

৮। এই দেব শিশুর নাম হইল ঈশা। ইনি শৈশবকালে অখণ্ড জগদীখরের প্রতি যাহাতে ভক্তি শ্রদ্ধা হয় তদ্বিষয়ে জন সাধারণকে অনুরোধ করিতেন এবং পাপীদিগকে পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত হইগা অনুতাপ করিতে বলিতেন।

৯। এই শিশুর মুখে জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিত এবং ইজরেল বংশধরগণ একবাক্যে স্বীকার করিত যে অনাদি অনস্ত পরমান্ধা এই শিশুর মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। (অবশিষ্টাংশ ২৮৩—২৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ইইয়াছে)

The Honarary secretary of Buddha society of Bombay writes; "A recent New york despatch Says, that Prof. Roerich, a well known Archeologist, who is Conducting an American

expedition to Central Asia, announces that he has found manuscripts in a Buddhist monastery in Tibet describing the visit of Jesus christ to India to study Buddhism. Jesus Christ travelled through India preaching and returned to Jerusalem when he was 29 years of age.

There are not a few scholars who think that Christianity originated fron Buddhism.



## Works of Swami Abhedananda

#### Excellent Get up

|                                                        | Rs. A      | . Р  |     |
|--------------------------------------------------------|------------|------|-----|
| How to be a Yogi (American Edition)                    | 3 (        | ) (  | )   |
| Nine Lectures Part I.                                  | 3 (        | ) (  | )   |
| Divine Heritage of Man.                                | <b>2</b> ( | 0 (  | )   |
| Self-knowledge                                         | 1 8        | 8 (  | ) [ |
| Great Saviors of the World Vol I.                      | 1          | 8, 6 | 0   |
| Re-incarnation (American Edition)                      | 2          | 0 (  | 0   |
| Philosophy of Work "                                   | 1 1        | 2    | 0   |
| Spiritual Unfoldment " "                               | 11         | 2    | ()  |
| Lectures and Addresses of Swami                        |            |      |     |
| Abhedananda (in India)                                 | 2          | 4    | ()  |
| Lectures at Jamshedpur                                 | 0 1        | 2    | 0   |
| Human Affection and Divine Love (cloth)                | 1          | 0    | 0   |
| Do paper                                               | 0          | 8    | 0   |
| Swami Vivekananda and his Work                         | 0          | 2    | 0   |
| What is Vedanta                                        | Q          | 3    | 0   |
| Swami Abhedananda in India                             | 0          | 8    | 0   |
| India and Her People (Half cloth)                      | 1 ,        | 12   | 0   |
| Do (Paper)                                             | 1          | 8    | 0   |
| ভাল্বাসা ও ভগবংপ্রেম                                   | 0          | 6    | 0   |
| আৰ্থবিকাশ                                              | 0          | 8    | 0   |
| ন্তোত্র রত্বাকর                                        | a          | 6    | 0   |
| স্বামী অভেদানন্দ (জনৈক ভক্ত কৰ্তৃক লিখিত সংক্ষিপ্ত জীব | बनी) 0     | _5   | 0   |
| বেদ্যন্ত বাণী                                          | 0          |      | 0   |

| क्ष्मि्थर्य नातीत ज्ञान           | 0 | 3 | 0 |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Christian Science and Vedanta     | 0 | 5 | 6 |
| Doctrine of Karma                 | 0 | 3 | 0 |
| Unity and Harmony                 | 0 | 5 | 6 |
| Religion of the Twentieth Century | 0 | 3 | 0 |

#### Single Lectures at Anna One and Pies Six only

- 1. Does the Soul exist after Death
- 2. Why a Hindu Accepts Christ and Rejects

Churchianity?

- 3. The Motherhood of God
- 4. Divine Communion
- 5. Why a Hindu is a Vegetarian?
- 6. Philosophy of Good and Evil
- 7. Cosmic Evolution and its Purpose
- 8. The Scientific Basis of Religion
- 9. Woman's place in Hindu Religion
- 10. The Word and Cross in Ancient India
- 11. Religion of the Hindus
- 12. The Relation of Soul to God
- 13. Way to the Blessed life
- 14. Simple Living etc. etc.

d file বাগৰাজাৰ ব ডিং লাইবেরী নক সংখ্যা <u>বিবাহণ সং</u>খ্যা

# Photos and Block-Prints

| No.                                         | Rs. A. P.    |
|---------------------------------------------|--------------|
| 1. খ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব (ছোট)        | 0 14 0       |
| ( ফ্র্যাঙ্ক ডোরাকের তৈলচিত্র হইতে )         |              |
| 2. ঐ (বড়)                                  | 1 4 0        |
| 3. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রমহংস দেব (ধ্যানস্থ ) | 0 14 0       |
| 4. সামী অভেদানন (পরিবাজক)                   | 1 8 0        |
| 5. স্বামী অভেদানন (১৮৮৬ গৃহীত—বরাহনগর মর্টে | <b>5</b> — • |
| কালী তপস্বী ) 👙 👵 🔻 🗼                       | 0 12 0       |
| 6. श्रामी विदवकानम (श्रामञ् )               | 0 12 0       |
| 7. স্বামী অভেদানন্দ (ধ্যানস্থ—বড়)          | 1 4 0        |
| ৪. ঐ (ধ্যানস্থ—ছোট)                         | 0 12 0       |
| 9. গ্রীশ্রীমা—সারদা দেবী (বড়)              | 1 12 0       |
| 1. Ramakrishna Paramahamsa (Small           | size)        |
| (From Frank Dyorak's oil painting)          | 0 14 0       |
| 2. Do (Big size)                            | 1 4 0        |
| 3. Ramakrishna Paramahamsa Deb              | •            |
| (Meditation posture)                        | 0 14 .0      |
| 4. Swami Abhedananda (Paribrajak)           | 1 8 0        |
| 5. Do (Taken in 1886 just after pa          | assing       |
| away of Ramakrishna Deb)                    | 0 12 0       |
|                                             |              |

#### महातानी (इम्खक्माती हीह ৯এ এদীনবন্ধ চৌধুরী >দি বিজয়কুমার ঘোষ >< ৯ডি অঞ্চলী ঘোষ >< ১২ অখিকা হালদার 11 . ১২৷১ শচীন্দ্রকুমাব সিংহ 110 কালী মৈত্ৰ 110 ভা: মনোমোহন চ্যাটাজ্জী ১৩এ ডাঃ পূর্বচক্স ভট্টাচার্য্য >< ১৪ পরিতোষ মজুমদার > ১৫ অমল সিংহ ₹. ১৫এ বলে মাতরম 2 ১৬া২ "মদন মোহন" :

১৮ চক্ৰলেখা ঘোষ

| ২০ দশানন্দ চৌধুরী                     | 7   |
|---------------------------------------|-----|
| মন্মথ ভট্টাচার্য্য খ্রীট              | 質   |
| ১এ অনাথ <b>বদু জো</b> তিভূ <i>ষ</i> ণ | 10  |
| >नि व्यक्ति हान                       | 110 |
| ২এ আবার, সি, দত্ত                     | 34  |
| ২বি অনিলকুমার শেন                     | 1   |
| ৪এ কালী চরণ মিত্র                     | >   |
| ৪বি রবীন পাল                          | 3   |
| " করণ বালামিত                         | 3/  |
| রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট                  |     |
| ৩৫ৰি নৱেশ ভৌমিক                       | 35  |
| ৩৫এফ্গোপীনাথ বস্                      | >4  |
| ৬১ বেচুলাল সাহা                       | >   |



11 •

মিনার—বিজ্ঞাী—ছবিঘরে - চলিভেছে

For all kinds of:
PAPER & BOARD (Indian & Foreign)

Please approach:

#### BENGAL STATIONERY STORES

# PAPER MERCHANTS AND IMPORTERS & EXPORTERS

10, JACKSON LANE, CALCUTTA-1

Authorized Dealers of:

Star Paper Mills Ltd.
Titaghur Paper Mills Co., Ltd.
And
Bengal Paper Mills Co., Ltd.



প্রয়োজন মত নিজ একেনী মাহকত ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশ হইতে বাবতীর ক্রগন্ধি আনাইয়া দিয়া থাকি।



| the state of the s |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ৭৯৷২এ ডি, বাানার্জি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤,  |
| ৭৯৷২বি কে, এল, চ্যাটার্জি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | >   |
| ৭৯৷২সি শৈলেন ব্যানাৰ্জি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | >~  |
| ৭৯।২ডি কল্যাণ সর্বাধিকারী                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | >   |
| ৭৯।২ই কে, সি, মজুমদার                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۶٠, |
| ৭৯৷২৷১৷ই মাধ্ব ভ্ৰন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >-  |
| ৭৯৷২৷৩এ ডাঃ গৌরপদ রার                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 119 |
| ৭৯৷২৷৩বি ক্লফচন্দ্র মিত্র                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11  |
| ৭৯৷২৷৩সি এ, কে, গুপ্ত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥.  |
| ৭৯/২/৪/সি বি কে খোষ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ၃.  |
| ৭৯৷৩এ গোবিন্দ দাস                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١.  |
| ৭৯ ৩বি বিমান চ্যাটাজিজ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹.  |
| ৭৯৷৩৷১এ বীরেন মৌলিক                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ্ল এন, ভৌমিক                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2   |
| ৭৯ <b>৷৩</b> ৷২ জিতেক মজুমদার                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | u   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

| 1           | ৭৯৷০.২এ সম্ভোষ চৌধুরী        | ۶٠.         |
|-------------|------------------------------|-------------|
| ,           | ,, ৺ভূপেক্স কৃষ্ণ রায়       | <b>11</b> e |
| -           | ৭৯।৩৷২এ ১. খগেক্স নাথ ঘোষ    | n           |
|             | ৭৯।৩।২এ ৩ নীলরতন ঘোষাল       | 31          |
| 3.          | ৭৯।৩ ২এ।৪ ম <b>ন্মধ</b> রায় | 11 4        |
| >-          | ৭৯৷তাহত্রা৫ এস, চৌধুরী       | ১,          |
| 110         | ৭৯০ ২০ ১৭ শৈলেশ চৌধুরী       | 10          |
| 110         | ৭১।৪।২সি নীরেন বস্থ          | >           |
| 5           | ৭৯ ৪।২ডি মনীক্র নাথ মিত্র    | ၃,          |
| ٤؍          | ু উমাপদ ভট্টাচার্য্য         | 114         |
| >           | ৭৯৷৪৷৩ই ডা: নরেশ সেনগুপ্ত    | >           |
| 2           | ৭৯।৫।২বি প্রভাষ কুমার ঘোষ    | ١,          |
| >ر          | রামধন মিত্র লেন              |             |
| >/          | ২এ তারক মজুমদার              | ₹.          |
| <b>   •</b> | , সুশীল ঘোষ                  | II          |

# विकाश ब्राप्ट (आठाकप्रतास व

भविकालमाः आज्ञा स्टास्य भविकालकः प्रमास प्रमाश्रेष्ठ भविकालकः समामार्थे